মতে প্রান্ত্রান ক্রিতন। দেশে বস্থু বাহব টু নিবস্তন ক্রিছ কেবল মাত্র ইহাদের দেখিতেন ভানতেন, বিপদে আপদে তিনিই বৃক্লিয়া পড়িতেন।

ধত্র মার এইরূপে কটে দিন কাটিতে লাগিল। ছেলেটা ্রীজ স্থবোধ অথচ সাহসী ও বিক্রমশীল হইতে লাগিল। তাহার বুরপ-গুলে, মেহ-মমতার, মা সকল ছংধ ভূলিলেন। ছেলেটা যথন ্সাত বংসরের হইল, তথন রামহরি দেশে আসিলেন।

পেভূর মাকে তিনি বলিলেন,—"থেভূর এখন লেখা-পড়া শিশ্মির বয়স হইল, আর ইহাকে এখানে রাখা হইবে না। আমি ইহাকে কলিকাভায়ে লইরা ধাইতে ইছো করি! আঞ্চনীর কি মত ?"

রামহরি বলিলেন,—দেখুন, এখানে থাকিলে খেতুর লেখা-পড়া
হইবে নী মথুর চক্রবৃতীর অবস্থা কি ছিল জানেন তো 
নি গাজ-নের শিশীপূর্বা করিয়া অতি করে সংসার প্রতিপালন করিত। গাজ্বে বামুন' বলিয়া সকলে ডাহাকে ঘণা করিত। তাহার ছেলে যাঁড়েশর, আপনার বাসুার দিনকতক রাধুনী বামুন থাকে। অল বয়ক বালক জিলা শিবকাকার দল্লা হয়, তিনি তাহাকে স্থলে দেন। এখন স

মা উত্তর করিলেন,—"চপ কব। কলি-

্ষাড়েশ্বর উত্তর করিলেন,—"সকলে শুনিয়া থাকুন, ইনি বুলি-লেন,—'যে আমি মদ-মূর্গী থাই।' আমি ইহার নামে মানহানির মকদ্দমা করিব। এর হাড় কয়থানা জেলে পচাইব।"

গোবৰ্দ্ধন শিৰোমণি বলিলেন,—"কেত্ৰচক্ৰ মদ খান, কি না খান,

<del>্রান্ত অংশির । ক্রার ক্রিরি /স সরাের ক্রল থার তাহা ভারি</del>।

তাই কাদি, তাই পদি,"না"। ১৫
পিথিয়া যদি পাড়েখনের মৃত হয়, তাহাইইলে আমাত গুরু লেখা-পড়া শিখিয়া কাজ নাই ।"

রামহরি বলিলেন, 🛩 সত্য বটে, বাঁড়েশ্বর, মদ খায়, আর মুসলমান সহিদের হাতে নানার্ম্মপ অথাদ্য মাংসও থায়, আবার এদিকে প্রতি-দিন হরিসম্বীর্তন করে। কিন্তু তা বলিয়া কি সকলেই সেইরূপ হয় 🕬 शुक्रव मारुख / ताथा-शङ्गा ना निथित्न कि ठतन ? शुक्रव मारुखत रयक्रेश वाकात आर्थनां, विमानिकात्र प्रदेक्त आर्थना ।"

থেতুর मা বলিলেন,—হাঁ সতা কথা। পুত্রের যেরপ বাঁচিবার প্রার্থনাও তাহার চেরে অধিক। যে পিতা-মাতা ह्हालदक मार्गिनिका ना रेनन, टम शिखा-मार्खा ह्हालद श्रेम मक । তবে <sub>बायर</sub> रेंगै (দখ, আমার মার প্রাণ, আমি অনাথিনী সহায়হীনা বিধ্রা ্রী থবীতে আমার কেহ নাই, এই এক রক্তি ছেলেটাকে ুনইবা সংসারে আছি। থেতুকে আমি নিমেষে হারাই। থেকা 🚁 ক/রিয়া ঘরে আসিতে থেভুর একটু বিলম্ব হইলে, আমি যে কভ কি কু ভাবি, তাহাঃ আর কি বলিব ? ভাবি, থেতু বুঝি জলে ডুবিল, থেতু বুঝি আগুণে পুড়িল, থেতু বুঝি গাছ ধুইতে পড়িয়া গেল, বেতৃকে বুঝি পাড়ার ছেলেরা মারিল! বেতৃ বধন খুমুার; রাত্রিতে উঠিয়া উঠিয়া আমি থেতুর নাকে হাত দিয়া দেখি,—থেতুর নিশাস পড়িতেছে কি না ? ভাবিয়া দ্বেধ দেখি, এ হুধের বাছাকে দূরে পাঠাইতে মার মহাপ্রাণী কি করে ? তাই কাঁদি, তাই বলি—'না'।"

পুনরায় খেতুর মা বলিলেন,—'রামহরি ! থেতু আমার বড় গুণের ছেলে। কেবল ছই বংসর পাঠশালায় যাইতেছে, ইহার মধ্যেই তানপত্তি বেক করিয়াছে, জনাপাতা শক্তিয়াকে স্ক্রিন্ত বিশ্বর বনেন, ত্রিক সকলের চেয়ে ভাল ছেলে।

"আর দেখ রামহরি। থেতু আমরি অতি স্থবোধ ছেলে। খেতুকে আমি বা করিতে বলি, থেতু তাই করে। থেটী মানা সরি সেটা । ক্লার থেতু করে না। একদিন দাদেদের মেয়ে সাসিরা বলিল, 🗢 "ওগো। তোমার থেতুকে পাড়ার ছেলেরা বড় মারিতৈছে।" স্মামি উদ্ধৃ বাসে ছটিলাম। দেখিলাম, ছয় জন ছেলে একা খেতুর উপর পড়িয়াছে। বেডুর মনে ভর নাই, মুথে কালা নাই। আমুন দৌড়িয়া গিয়া থেতুকে কোলে গইলাম। থেতু তথন <sub>হ</sub>রো<sup>ইমান্</sup>ত মুছিতে विनिन, भा ! आप्ति छेहारमञ्ज माकार के कामि भारते মনে করে যে, আমি ভয় পাইয়াছি। একা একা আদৰ্শে পারে না। উহারা ছয় জন, আমি একা, তা আঃ মারি<sup>ম তুর</sup>াছি। আবার ঘণন একা একা পাইব, তথন আমিও ছয় জনকে থুব মারিয়। আমি বলিলাম,—'না বাছা! তা করিতে নাই। প্রতি দিন যদি সক-👞 लात मान मानामात्रि कतिरद, তবে থেলা করিবে কার সঙ্গে १' थ्यू আমার কুথা ভনিল ুকত দিন সে-ছেলেদের থেতু একেল পাইয়া ছিল, মনৈ করিলে খুব মারিতে পারিত; কিন্তু আমি মানা করিয়া-ছিলাম বলিয়া কাহাকেও সে আর মারে নাই।

"আর এক দিন আমি থেতৃকে ত্রলিলাম,—'থেতু ! তহু রারের আঁবি গাছে চিল মারিও না। তহু রার থিট থিটে লোক, সে গালি প্রিবে।' থেতু বলিল,—'মা ! ও গাছের আঁবে বড় মিই গো ! একটা আঁবে গাকিয়া টুক্ টুক্ করিতেছিল। আমার হাতে একটা চিল ছিল। তাই মনে

ক্রিলাম, দেখি পড়ে কি লা ?' আমি বর্লিলাম, —'বাছ' ২ ও গাছের আঁব মিট হইলে কি হইবে, ও গাছটী তো আর আমাদের নয়? পরের গাছে চিল মারিলে, যা'দের গাছ, ভাহারা রাগ করে। যথন আপনা-আপনি তলায় পড়িবে, তখন কুড়াইয়া ধাইও, তাহাতে কেহ কিছ বলিবে না।'

"তাহার পর, আর একদিন থেতু আমাকে আসিয়া বলিল,— 'মা। ক্রেলেদের পাব গাছে খুব গাব পাকিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা সকলে গাছে উঠিয়া গাব থাইতেছিল। আমাকে তাহারা বলিল,—থেডু! আয় না ভাই! দূরের গাব যে আমরা পাড়িতে পারি ना ! তा मा ! व्यामि गाँदै डिठि नारे। गांव गांइने टेंज, मा ! আর আমাদের নয়, যে উঠিব ? আমি তলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। ছেলেরা হুটী একটা গাব আমাকে ফেলিয়া দিল। মা! সে গাব কত যে গো মিষ্ট, তাহা আর তোমাকে কি বলিব। তোমার জ্ঞ ্তিকটী গাব আনিয়াছি, তুমি বরং, মা! থাইয়া দেখ! মা! আমাদের যদি একটা গাব গাছ থাকিত, তাহা হইলে বেশ হুইত ? আমি বলিলাম,—'থেতু! বুড়ো মান্ত্ৰে গাব ধায় না, ও গাবটী তুনি থাও। আর পরের গাছে পাকা গাব পাড়িতে কোনও ্লোষ নাই, তার জন্ম জেলেরা তোমাকে বকিবে না। কিন্তু গাছের ভগায় গিয়া উঠিও না, সক ভালে পা দিও না, ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবে। গাবের সুঁলটি চুষিয়া, চুষিয়া ফেলিয়া দিও, জাঁটি গিলিও না, গলায় বাধিয়া যাইবে।' গাব খাইতে অনুমতি পাইয়া বাছার যে িক্ত আনন্দ হইল, তাহা আর তোমাকে কি বলিব ?

"দেশ-প্রামে একবার একজন কোথা হইতে সন্দেশ বেচিতে মাসিলাতিল। পাড়ার ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তা'দের বাপ-মা, যার যেরূপ ক্ষমতা, সন্দেশ কিনিয়া আপনার আপনার ছেলের হাতে দিল। মুখ চুণপানা করিয়া আমার থেতৃও দেই °শানে দাঁড়াইয়া ছিল। তাড়া-তাড়ি গিয়া আমি থেডুকে কে**ংল** লইলাম, আমার বুক ফাটিয়া যাইল, চক্ষুর জল রাথিতে পারিলাম না। আঁচলে চক্ষু পুঁছিতে পুঁছিতে ছেলে নিয়া বাটী আসিলাম। থেতুনীরব, থেতুর মুথে কথা নাই। তার শিশুমনে দে যে কি<sup>,</sup> ভাবিতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে আমার মুখে হাত দিয়া সে জিজ্ঞাদা করিল,—'মা! তুমি কাঁদ टकन ?' आशि विनाम,—'वाहा। आभात घटत এकिन मटनन ছড়া-ছড়ি ষ্ইত, চাকর-বাকরে পর্যান্ত খাইয়া আলিয়া ঘাইত। আজ যে তৈামার হাতে এক প্রদার দলেশ কিনিয়া দিতে পারিলাম না, এ ছঃথ কি আর রাখিতে স্থান আছে ? এমন অভাগিনী🛰 নার পেটেও বাছা তুই জিমছিলি!' সাত বৎসরের শিশুর এক বার কথা গুন! খেঁতু বলিল,—'মা! ও সন্দেশ ভাল নয়। দেখিতে পাও নাই, ও্দব পঢ়া ? আর মা! তুমি তো জান ? সুনেশ থাইলে আমার অহুথ করে। সেই যে মা চৌধুরীদের বাড়ীতে নিম-ত্রণে গিয়াছিলাম, সেথানে সভদশ থাইয়াছিলাম, তার পর-দিন আমার কত অন্তথ করিয়াছিল! সুনেশ খাইঙে নাই, ন্ড়ি থাইতে আছে। ঘরে যদি মা! মুড়ি থাকে, তো দাও আমি ସାହି'।"

ুখেতুর মার মুখে থেতুর কথা আর ছ্রাদুনা। রামহ্রির নিকট কত যে কি পরিচয় দিলেন, ভাহা আর কি বলিব !

অবশেষে রামহরি বলিলেন,—"পূড়ী মা! তম করিও না। আমার নিজের ছেলের চেয়েও আমি থেতুর যত্ম করিব। শিব-কাকার আমি অনুনক থাইরাছি। তাঁহার অনুগ্রহে আল পরিবারবর্গকে এক মুঠা অর দিতেছি। আল তাঁহার ছেলে যে মূর্য হইয়া থাকিবে, তাহা প্রাণে সহ্ম হইবে না। থেতু কেমন আছে, কেমন লেখাপড়া করিতেছে, সে বিষয়ে আমি সর্বাদা আপনাকে পত্র লিখিব। আবার, থেতু যথন চিঠি লিখিতে শিখিবে, তখন দে নিজে আপনাকে চিঠি লিখিবে। পূজার সময় ৩ গ্রীত্মের ছুটার সময় থেতুকে, দেশে পাঠাইয়া দিব। বৎসরের মধ্যে ছুই তিন মাদ সে আপনার নিকট গাকিবে। আজ আমি এখন যাই। আল ভক্রবার। ব্ধবার ভাল দিন। সেই দিন থেতুকে লইয়া কলিকাতায় যাইব।" !



### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

#### नित्रक्षम ।

তমু রাম্বের সহিত নিরঞ্জন কবিরত্বের ভাব নাই। নিরঞ্জন তমু রাম্বের প্রতিবাসী।

নিরঞ্জন বলেন,—"রায় মহাশয়! ক্সার বিবাহ দিয়া টাকা লইবেন না, টাকা লইলে বোর পাপ হয়।"

তয়ু-রায় তাই নিরঞ্জনকে দেখিতে পারেন না, নিরঞ্জনকে তিনি ঘুণা করেন। যে দিন তয়ু রায়ের কয়ার বিবাহ হয়, নিরঞ্জন সেই দিন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অপর গ্রামে গমন করেন। তিনি বদোন,—"কয়া-বিক্রয় চক্ষে দেখিলে, কি সে কথা কর্ণে শুনিলেও পাপ হয়।"

নিরঞ্জন অতি, পণ্ডিত লোক। নানা শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়া-ছেন। বিদ্যা-শিকার শেষ নাই, তাই রাত্রি-দিন ভিনি থুঁথি-প্রস্তুক লইরা থাকেন। লোকের কাছে আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতে ইনি ভাল বাগেন না। তাই জগৎ জুড়িয়া ইহাঁর নাম হয় নাই। পুর্বে অনেক গুলি ছাত্র ইহাঁর নিকট বিদ্যা-শিকা করিত। দিবারাত্রি তাহাদিগকে বিদ্যা-শিকা দিয়া, ইনি পত্তম প্রতিতাষ লাভ করিতেন। আহার পরিচ্ছদ দিয়া ছাত্রগুলিকে পুত্রের মত গুতিপালন করিতেন। লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া বিদায়ের জ্ঞ হিনি মারামারি করিতেন না। কারণ ইহার অবস্থা ভাল ছিল। পৈত্রিক অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল।

প্রামের জমিদার, জনার্দন চৌধুরীর সহিত এই ভূমি লইয়া কিছু গোলমাল হয়। একদিন ছই প্রহরের সময় জমিদার এক জনুপেয়ানা পাঠাইয়া দেন।

পেরাণা আদিয়া নিরঞ্জনকে বলে,—"ঠাকুর! চৌধুরী মহাশয় ভোমাকে ডাকিতেছেন, চল।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"আমার আংহার প্রস্তুত, আমি আহার করিতে যাইতেছি। আহার হুইলে জমিদার মহাশ্রের নিকট বাইব। তুমি এক্ষণে যাও।"

পেয়াদা বলিল,—"তাহা হইবে না, তোমাকে এই ক্লণেই আমার সহিত বাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"বেলা ছই প্রছর অভীত হইয়া গিয়াছে,

ঠীই ইইয়াছে, ভাত প্রস্তুত, ভাত গুইটা মূথে দিয়া, চল, বাইতেছি।

কারণ, আমুমি আহার না করিলে, গৃহিণী আহার করিবেন না,
ছাত্রগণেরও আহার হইবে না। সকলেই উপবাসী থাকিরেন।"

পেয়াদা ধলিল,—"তাহা হইবে না, তোুমাকে এই কণেই যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"এই ক্ষণেই যাইতে হইবে, বটে ? আছো, তবে চল যাই।"

পেরাদার সহিত নিরঞ্জন গিয়া জমিদারের বার্টীতে উপস্থিত হইলেন।

জনার্কন চৌধুরী বলিলেন,— "কথন্ আপেনাকে ডাকিতে পাঠীই-য়াছি, আপেনার যে আরে আসিবার বার হয় না।''

নিরঞ্জন বলিলেন,— "আজ্ঞা, হাঁমহাশয় ! আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে।"

জমিদার বলিলেন,—"বাম্নমারির মাঠে আপনার বে পঞ্চাশ বিঘা ব্রফোত্তর ভূমি আছে, জ্বিপে তাহা পঞ্চার বিঘা হইরাছে। আপনার দলিল-পত্র ভাল আছে, সে জন্ত সব টুকু ভূমি আমি কাড়িয়া লইতে বাদনা করি না, ডবে মাপে যে টুকু অধিক হইরাছে, সে টুকু আমার প্রাপা।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা, হাঁ মহাশর। দলিল-পত্র আমার ভাল আছে। দেখুন দেখি; এই কাগজ থানি কি না ?"

্জনার্জন চৌধুরী কাগজ থানি হাতে লইয়া বলিলেন,—"হা, এই কাগজ থানি বটে, ইহা আমি পুরের দেখিয়াছি, এখন আরু দেখিবার আবভাক নাই।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জনের হাতে তিনি কাগজ থানি ফিরা-ইয়া দিলেন। নিরঞ্জন কাগজ থানি তামাক থাইবার আগুণের মালসায় কেলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে কাগজ থানি জলিয়া গেল।

জমিদার বলিলেন,—"হাঁ হাঁ! করেন কি ?"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"কেবল পাঁচ বিঘা তেন ? আজ হইতে আমার সম্দায় অক্ষোত্তর ভূমি আপনার। যিনি জীব দিয়াছেন, নিরঞ্জনকে তিনি আহার দিবেন।" পাছে ব্রহ্মণাপে পড়েন, সে জন্ত জনার্দ্দ্র চৌধুরীর ভয় হইল।
 তিনি বলিলেন,—"দলিল গিয়াছে গিয়াছে, তাহাতে কোনও ক্ষতি

নাই। আপনি ভূমি ভোগ করুন, আপনাকে আমি কিছু বলিব না।" नितक्षन উত্তর করিলেন,—"না মহাশয় ! कीव यिनि निয়াছেন, জাহার তিনি দিবেন। সেই দীনবন্ধকে ধ্যান করিয়া, তাঁহার প্রতি জীবন সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করাই ভাল। বিষয়-देवज्व-िन्छात्र यनि धर्माञ्चेशान विच घटि. ठिन्छ यनि विठिनिन्छ হয়, তাহা হইলে সে বিষয়-বিভব পরিত্যাগ করাই ভাল। আমার ভূমি ছিল বলিয়াই তো আজ তুই প্রহরের সময় আপনার ঘবন পেয়াদার নিষ্ঠুর বচন •আমাকে ভনিতে হইল ? স্কুতরাং দে ভূমিতে আর আমার কাজ নাই। স্পৃহাশুর ব্যক্তির নিকট রাজা, প্রজা, ধন্নী, নিধন, সবাই সমান। আপনি বিষয়ী লোক, আপনি আমার কথা বুঝিতে পারিবেন না। বুঝিতে পারিলেও, ভাপনি সংসার-বন্ধনে নিতান্ত আবদ্ধ। মরীচিকা মায়া-জলের অনুসরণ আপনাকে করিতেই হইবে। আতপ-ভাপিত তৃষিত মক প্রান্তর হইতে আপনি মুক্ত হইতে পারিবেন না। • এখন আশীর্কাদ করুন, যেন কথনও কাহারও নিকট কোন বিধীয়ের নিমিত্ত নিজের জন্য আমাকে প্রার্থী না হইতে হয়।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জন প্রস্থান করিলেন।

নিরঞ্জনের সেই দিন হইতে অবস্থা মন্দ হইল। অতি কটে তিনি দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া গোবর্জন শিরোমণির চতুস্পাঠীতে যাইল। গোবর্জন শিরোমণি জনার্জন চৌধুরীর সভা-প্রতিত। অনেক গুলি ছাত্রকে তিনি অল্পান করেন। বিদ্যাদান করিবার তাঁহার অবকাশ নাই। চৌধুরী মহাশ্রের বাটাতে সকাল সন্ধ্যা উপস্থিত থাকিতে হয়, ভাহা ব্যতীত অধ্যাপকের নিমন্ত্রণে সর্বাদা তাঁহাকে নানা স্থানে গমনাগমন করিতে হয়। স্ক্তরাং ছাত্রগণ আপন্য-আপনি বিদ্যা শিক্ষা করে।

সেজ খ কিন্তু কেহ ছঃখিত নয়। গোবর্জন শিরোমণির উপর রাগ হয় না, অভিমানও হয় না। কারণ তিনি অতি মধুরভাষী, বাক্য-স্থা দান করিয়া সকলকেই পরিভুষ্ট করেন। বিশেষতঃ ধনবান্ লোক পাইলে প্রাবণের বৃষ্টি-ধার্মের তিনি বাক্যস্থা বর্ষণ করিতে থাকেন; ভ্ষিত্ত চাতকের ঞায় উাহায়া দেই মুধা পান করেন।

একদিন জ্নার্দন চৌধুরীর বাটীতে বসিরা তকুরায় শাস্ত্র-বিচার করিতেছিলেন। নিরঞ্জন গোবর্ত্তন প্রভৃতি সেথানে উপস্থিত ১০ ছিলেন।

তত্ব রায় বলিংলন,—"কন্তাদান করিয়া বংশত কিঞ্ছি সম্মান গ্রহণ করিবে। শাস্তে ইহার বিধি আছে।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাস। 'করিলেন,—"কোন্ শাল্তে আছে ? এরূপ শুরু গ্রহণ করা তো ধর্মশাল্তে একেবারেই নিষিদ্ধ।"

গোবৰ্দ্ধন চুপি চুপি বলিলেন.—"বল না? মহাভারতে আংছে!" তহু রায় তাহা শুনিতে পাইলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"দাতা-কর্ণে আছে।"

এই কথা শুনিয়া নিয়য়ন একটু হাসিলেন। নিয়য়নের হাসি
দেখিয়া তয় রায়ের রাগ হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন,—"রায় মহাশয়। কন্থার বিবাহ দিয়া টাকা গ্রহণ করা মহাপাপ। পাপ করিতে ইচ্ছা হয়, করুন; কিন্তু শাস্ত্রের দোষ দিবেন না, শাস্ত্রকে কলস্কিত করিবেন না। শাস্ত্র আপনি জানেন না, শাস্ত্রজ্ঞাপনি পড়েন নাই।"

তর্ রায় আর রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিরঞ্জনের প্রতিনানা কটু কথা প্রেয়োগ করিয়া অবশেষে বলিলেন,—''আমি শাস্ত্র পড়ি নাই? ভাল! কিসের জন্ম আমি পরের শাস্ত্র পড়িব ? যদি মনে করি, তো আমি নিজৈ কত শাস্ত্র করিতে পারি। 'ধে নিজে শাস্ত্র করিতে পারে, সে পরের শাস্ত্র কেন পড়িবে ?'

নিরঞ্জনকে এইবার পরাস্ত মানিতে হইল। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, যে লোক নিজে শাস্ত্র প্রথমন ক্রিতে পারে, পরের শাস্ত্র তাহার পড়িবার আবশ্যক নাই।



# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

#### বিদায় ৷

যে দিন রামহরির সহিত কথাবার্তা হইল, সেই দিন রাতিতে মা, থেতুর গায়ে স্লেহের সহিত হাত রাথিয়া বলিলেন,—"থেতু! বাবা! তোমাকে একটী কথা বলি।"

থেতু জিজ্ঞাদা করিলেন,—"কি মা ?",

মা উত্তর করিলেন,—"বাছা! তোমার রামহরি দাদার সহিত তোমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।"

্থেতৃ জিজ্ঞাদা করিলেন, —"দে কোথায় মা ?"

মা বলিলেন,—"তোমার মনে পড়ে না ? সেই যে, যেখানে গাড়ি ঘোড়া আছে,?"

বেতুবলিলেন,—"দেই থানে ? তুমি সংক্ষোবে তো মা ?"
মাউন্তর করিলৈন,—"না বাছা! আমি যাইব না, আমি এই খানেই থাকিব।"
•

(थकू विलिन, - "ठाव मा! श्रामिश वाहेव ना।"

মা বলিলেন, — "না গেলে বাছা চলিবে না। জন্ম মেয়ে মানুষ, আমাকে বাইভে নাই। রামহকি দাদার সঙ্গে বাইবে, ভা'তে আর ভয়কি ?''

থেতু বলিলেন, -- "ভয় ! ভয় মা ! আমি কিছুতে করি না। তবে

তোমার জন্ম আমার মন কেমন করিবে, তাই মা! বলিতেছি বে, যাব না।"

মা বলিলেন,—"থেতু! সাধ করিয়া কি তোমাকে আমি কোথাও পাঠাই? কি করি, বাছা? না পাঠাইলে নয়, তাই পাঠাইতে চাই। তুমি এখন বড় হইয়াছ, এইবার তোমাকে স্থলে পড়িবে হইবে। না পড়িলে শুনিলে মূর্থ হয়, মূর্থ কৈ কেহ ভাল বাসে না, কেহ আদর করে না। তুমি যদি স্থলে যাও আর মন দিয়া লেথা পড়া কর, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে ভাল বাসিবে। আর থেতু! তোমার এই ছংখিনী মার ছংখ ঘুচিবে। এই দেথ, আমি আর সম্ম পৈতা কাটিতে পারি না, চক্ষে আর দেখিতে পারি না। আর কিছু দিন পরে হয় তো মোটা পৈতাও কাটিতে পারিব না। তথন বল, পয়সা কোথায় পাইব ? লেথা পড়া শিধিয়া তুমি টাকা আনিতে পারিলে, আমাকে আর পেতা কাটিতে হইবে না। আমি তথন স্থথে স্বছলে থাকিব, প্লা-আক্রা করিব, আর ঠাকুরদের কাছে বল্লিব,—থেতু আমার বড় স্থ ছেলে, থেতুকে তোমরা বাঁচাইয়া রাথ।" ত

থেতু বলিলেন,—"মা! আমি বলি বাই, তুমি কাঁদিরে না ?" মা উত্তর করিলেন,—"না বাছা, কাঁদিবে না।" থেতু বলিলেন,—"ঐ যে মা! কাঁদিতেছ।"

মা উত্তর করিলেন,—"এখন কালা পাইতেছে, ইছার পর আর কাঁদিব না। আর থেড়ু! দেখানে তোমাকে বারমাস থাকিতে হইবে না, ছুটী পাইলে তুমি মাঝে মাঝে বাড়ী আসিবে। আমি পথপানে চাহিয়া থাকিব, আগে থাকিতে দন্তদের পুকুর ধারে গিয়া বিসিয়ী থাকিব, সেই থান হইতে তোমাকে কোলে করিয়া আনিব। মন দিয়া লেখা পড়া করিলে, ভূমি আবার আমাকে চিঠি লিখিতে শিখিবে। ভূমি আমাকে কত চিঠি লিখিবে, আমি সে চিঠি গুলি ভূলিয়া রাখিব, কাহাকেও খুলিতে দিব না, কাহাকেও পড়িতে দিব না। ভূমি যথন বাড়ী আসিবে, তথন সেই চিঠি গুলি খুলিয়া আমাকে পডিয়া পড়িয়া গুনাইবে।

(४०० कि क्लामां कतित्वन, — "भां! त्मथात्न भांना शांख्या यात्र गां?" भां वित्तत्वन, — "भांना कि ?"

থেতু বলিলেন,— "সেই যে মাণু তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে, রাত্রিতে ঘুম হয় না, যদি একছড়া মাল। পাই, তো বসিয়া বসিয়া জপ করি।"

মা উত্তর করিলেন,—"হাঁ বাছা! মালা দেখানে অসনেক পাওয়া যায়।"

থেতু বলিলেন,— "আমি তোমার জগু, মা! ভাল মালা, কিনিয়া আনিব।"

মা উত্তর করিলেন,—"তাই ভাল। আমার জন্মালা আনিও।"
মাতা পুত্রে এইরপ কথার পর, কলিকাতার বিষয় ভাবিতে
ভাবিতে থেতু নিস্তিত হইলেন।

তাহার পরদিন, সকালে উঠিয়া থেতু বলিকেন,—"মা! এই কয় দিন আমি পাঠশালায় যাইব না, থেলা করিতেও যাইব না, সমস্ত দিন তোমার কাছে থাকিব।"  মা উত্তর করিলেন,—"আছো, তাই ভাল, তবে ভোমার নির্প্তন কাকাকে একবার নমস্তার করিতে বাইও।"

থেতু বলিলেন,—"তা বাব। মা! আমি আর একটী কথা বলি।
তোমার থৈওয়া হইলে, এ কয় দিন আমি তোমার পাতে ভাত
খাইব। পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, কেন তা জান মা?
যাহা তোমার মুখে ভাল লাগে, নিজে না খাইয়া তুমি আমার জয়
রাখ। তাই আমি বলি,—'হপর বেলা, মা! আমার জৄৠ পায় না,
আমার জয় পাতে ভাত রাখিও না।' কৄৠ, কিছু মা! খুব পায়।
লোকের গাছতলায় কত কুল, কত বেল পড়িয়া থাকে, আমি
য়ছদেন কুড়াইয়া থাই । কিছু ডোমার কৄৠ পাইলে তুমি তো
মা! তা খাওনাঁ তাই পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, পাছে
মা! তোমুার পেট না ভরে।"

বান্ধণী থেতুকে কোলে লইলেন, মাথায় হাত ব্লাইতে ব্লাইতে
কাঁদিতে লাগিলেন, আর বলিলেন,—"বাবা! এ ছংখের কারা নয়।
তোমা হেন চাঁদ ছেলে যে গর্ভে ধরিয়াছে, তার আবার ছংখ
কিসের ? তোমার স্থামাথা কথা ভনিলে ভূষ হুম,—এ হতভাগিনীর কুপালে তুমি কি বাঁচিবে ?"

সেই দিন আহারাদির পর, থেতুর ছেঁড়াঁ-থোঁড়া কাঁপড় গুলি মা সেলাই করিতে বসিলেন।

পেছু বলিলেন,— "মা! আমি ছেঁড়ার ছই ধার এক করিয়া ধরি, তুমি ওদিক হইতে দেলাই কর, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র ছুইবে। আরে, মা! যথন সংচে স্তা না থাকিবে, তথন আনমি পরাইয়া দিব, তুমি ছিড্রটী দেখিতে পাও না, হতা পরাইট্রে তোমার অনেক বিলম্ব হয়।"

এইরূপে মাতা পুত্রে কথা কহিতে কহিতে কাপড়-সেলাই হইতে লাগিল। তাহার পর মা সেই গুলিকে কাচিয়া পরিকার করিয়া লইলেন। থেতু কলিকাতায় যাইবেন, তাহার আয়োজন এইরূপে হইতে লাগিল।

বৈকালবেলা থেড় নিরঞ্জনের বাটী যাইলেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধ্লা লইয়া, কলিকাতায় ঘাইবার কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন ব্যাহ্রির নিকট নিরঞ্জন প্রেইসমন্ত কথা ভানিয়াছিলেন।

একণে থেতুকে নানারপ আশীর্কাদ করিয়া, নানারপ উপদেশ
দিয়া নিরঞ্জন বলিলেন,—"থেতু! সর্কাদা সভ্য কথা বলিবে, মিথাা
কথনও বলিও না। স্থথ-ছঃথের সকল কথা তোমারু রামহরি
দালাকে বলিবে, কোনও কথা তাঁহার নিকট গোপন করিবে না।
অনেক বালকের সহিত তোমাকে পড়িতে হইবে, তাহার মধ্যে,
কেই হুই, কেই শিষ্ট। স্থতরাং বালকে বালকে বিবাদ হইবে।
অন্তায় করিয়া কাইাকেও মারিও না, ছর্কালকে মারিও না, পাঁচজনে পড়িয়া একজনকে মারিও না। ছর্কালকে কেই মারিতে
আসিলে তাহার পক্ষ হইও। ছর্কালের পক্ষ হইয়া যদি ম র
থাইতে হয়, সেও ভাল। প্রতিদিন রাত্রিতে শুইবার সময় ননে
করিয়া দেখিবে বে, সে দিন কি স্থকার্যা, কি ক্কার্য্য করিয়াছ।
যদি কোনও প্রকার কুকার্য্য করিয়া থাক, তো মনে মনে প্রতিজ্ঞা
করিবে বে, 'আর এমন কাজ কথনও করিব না'।"

 এইরপে থেতু নিরঞ্জন কাকার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মঙ্গলবার রাত্তিতে মাতা-পুতের নিজা ছইল না। ছইলনে কেবল কথা কহিতে লাগিলেন, কথা আর ফুরায় না।

• কতবার মা বলিলেন,—"থেতু! ঘুমাও, না ঘুমাইলে অন্তথ কবিবে।"

থেতু বলিলেন,—"নামা! আজ রাত্তিতে ঘুম হইবে না।
আর মা! কা'ল রাত্তিতে তো আর তোমার দক্ষে কথা কহিতে
পাব না ? কা'ল কতদ্র চলিয়া যাব। সে কথা যথন মা! মনে
করি, তথন আমার কারা পীয়।

মা বলিলেন,— "পূজার ছুটীর আর অধিক দিন নাই, দেখিতে দেখিতে এ কয়মাস কাটিয়া বাইবে। তথ্ন তুমি আবার বাড়ী আসিবে।"

প্রাতঃকালে রামহরি আংদিলেন। থেতুর মা, থেতুর কপালে দধির
কোঁটা করিয়া দিলেন, চাদরের খুঁটে বিলপত্র বাঁধিয়া দিলেন।
নীরবে নিঃশব্দে রামহরির হাতের উপর থেতুর হাঁতেটা রাণিলেন।
চক্ষ্ ফুটিয়া জল্ল আদিতেছিল, অনেক কপ্রে তাহা নিবারণ করিলেন।

ष्पराभारत शीरत शीरत रक्तन এই कथांने निल्लान, — इःथिनीत धन टामारक मिनाम।"

রামইরি বলিলেন, — "থেতু! মাকে নমস্কার কর।"

থেতু প্রণাম করিলেন, রামহরি নিজেও প্রণাম করিলেন, প্রণাম করিয়া ছইজনে বিদায় হইলেন। যতক্ষণ দেখা যাইল, ততক্ষণ খেতৃর মা অনিমিব নরনে কেই
পথ পানে চাহিয়া রহিলেন। খেতৃও মাঝে মাঝে পশ্চাৎ দিকে
চাহিয়া মাকে দেখিতে লাগিলেন। যথন আর দেখা গেল না
তথন খেতৃর মাপথের ধ্লার শুইয়া পড়িলেন। ধ্লার লুঞ্জিত হইয়া
অবিবল ধারায় চক্ষের জলে সেই ধ্লা ভিজাইতে লাগিলেন।



## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### কঙ্কাবতী।

পথে পড়িয়া থেতুর মা কাঁদিতেছেন, এমন সময় তত্ত্বারের স্ত্রী সেই খানে আসিলেন।

তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—"দিদি! চুপ কর। চক্ষের জল ফেলিলৈ নাই, চক্ষের জল ফেলিলে ছেলের অমঞ্চল হয়।"

থেতুর মা উত্তর করিলেন,—"সব জানি বোন্! কিন্তু কি করি ? '
চক্ষের জল যে রাগিতে পারি না, আপনা-আপনি বাহির হইয়া
প্রভা আমি যে আজ পৃথিবী শৃষ্ঠ দেখিতেছি! কি করিয়া
ঘরে ঘাই ? আজ যে আমার আর কোনও কাজ নাই। আজ
ভো আর থেতু পাঠশালা হইতে কালি ঝুলি মাথিয়া কুষা কুষা
করিয়া আসিবে না ? এতক্ষণ থেতু কত দ্র চলিয়া গেল! আহা!
বাছার কত নামন কেমন করিতেছে!"

তরু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"চল দিদি। খরে চল। সেই খানে বিসিন্না, চল, থেতুর গল্ল করি। আহা! থেতু কি গুণের ছেলে। দেশে এমন ছেলে নাই। তোমার কপালে এখন বাঁচিয়া থাকে— তবেই; তানা হইলে সব র্থা।" এই বলিয়া তত্ত্ রায়ের স্ত্রী পেতৃর-মার হাত ধরিয়া ছুরে লইয়া পেলেন। সেধানে অনেক কণ ধরিয়া হুইজনে থেতৃর গল্প ক্রিলেন।

থেতু থাইয়া গিয়াছিল, তমু রায়ের স্ত্রী সেই বাসন গুলি মাজিলেন, ও ঘর দার সব পরিকার করিয়া দিলেন। কেলা হইলে, থেতুর মা রাধিয়া থাইবেন, সে নিমিত্ত তরকারি গুলি কুটিয়া দিলেন, বাটনা টুকু বাঁটিয়া দিলেন।

বেতৃর মাবলিলেন,—"থাক্ বোন্! থাক্! আজে আর আমার ধাওরা দাওরা! আজে আর আমি কিছু ধাইব না।"

্ ভন্নু রোয়ের স্ত্রী বলিলেন,—"না দিদি। উপবাসী কি থাকিতে আছে গুথেতুর অকল্যাণ হইবে।"

"থেতুর অকল্যাণ হইবে" এই কথাটী বলিলেই থেতুর মা চুপ। ষা'করিলে থেতুর অকল্যাণ হয়, তা' কি তিনি করিতে পারেন ?

্ তহুরারের জীপূনরায় বলিলেন,— "এই সব ঠিক করিয়া দিলাআ। বেশা হইলে রামা চড়াইয়া দিও। কাজ-কর্মা সারা হইলে আমি আমাবার ওবেলা স্মাসিব।"

অপুরাহে তহু রাধের জী পুনরায় আদিলেন। কেংলের মেয়েটাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

ধেতৃর মা বলিলেন,— "আহা! কি স্থানর মেয়েটা বোন্! যেমা মুখ, তেমনি চুল, তেমনি রং।"

ত্মু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"হাঁ় সকলেই বলে, এ মেরেটা তোমার পর্ভের স্থলর। তা দিদি! এ পোড়া পেটে কেন যে এরা আদে ? মেরে হইলে ঘরের মান্ত্রটী আহলাদে আটিবানা হন;
কিন্তু আমার মনে হয় বে, আঁতুড় ঘরেই মূথে ফুণ দিয়া মারি।
গ্রীমকালে একাদশীর দিন, মেরে ছইটার যথন মূথ শুকাইয়া যার,
বধন একটু জলের জক্ত বাছাদের প্রাণ টা টা করে, বল দেখি,
দিনি! মার প্রাণ তথন কিরূপ হয় ? পোড়া নিরম! যে এ
নিয়ম করিয়াছে, তাকে যদি একবার দেখিতে পাই, তো ঝাটা পেটা
করি। মূথ-পোড়া যদি একটু জল থাবারও বিধান দিত, তাহা হইলে
কিছু বলিতাম না।"

বেভুর মা বলিলেন,— "আর বোন! আর জন্মে বে বেমন করিয়াছে, এ জন্মে দে তার ফল পাইয়াছে; আবার এ জন্মে বে বেরুপ করিবে, ফিরে জন্মে দে তার ফল পাইবে।"

তন্ত্র রাধ্যের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তা বটে! কিন্তু মার প্রাণ কি সে কথার প্রবোধ মানে গা ?"

, • তন্থ রাষের স্ত্রী পুনরায় বলিলেন,—''এক' এক বার মনে হয় বে,
বদি বিদ্যাসাগরী মতটা চলে, তো ঠাকুরদের সিন্ধি দিই।''

(थजूत मा उड़ित कतिराम, — कून कत त्वान्। कि कि! ७ कथा मृत्य ज्ञानिए ना! विमागागरतत कथा छनिया ज्ञारहरतता. मिन वरान त्य, त्मरा जात विध्वा थाकिएक भारत ना, मकनरक है विवाह कतिर हरेरत, कि कि! ७ मा! कि छ्लात कथा! এह तृक वयरम छाहा हरेरा गाँव त्काथा? कार्ज हे उथन भनाय निष्कृ निया कि करन प्रविका मितिर हरेरत ?

ত र রামের স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন,—"দিদি! এত দিন তুরি

किनिकां जोत्र हित्न, किन्न जूमि किछूरे कान ना । विमानां तत्र मश्चित्र वृद्धा- हावछा नकनत्करे धतिया विवार निष्ठ हान नारे। ज्यक्ति ज्ञन व्यवस्य पारां विद्या विवार क्षेत्र वानिकानितात्र विवारहत्र कथा छिनि विनाहित्तन । जा-अ याहात्र हेळ्या हत्त, त्म निष्ठ; याहात्र हेळ्या ना हत्त्, त्म निष्ठ ।"

ংগুরুষা বলিলেন,— "কি জানি ভাই! আমি জাত শভ এভানিনা।"

তমুরায়ের স্ত্রীর ছুইটা বিধবা মেয়ে, তাহাদের ছ:পে তিনি সদাই কাতর। সে জন্ম বিধবা-বিবাহের কথা পড়িলে তিনি কান দিয়া ভানিতেন। কলিকাতায় বাস করিয়া খেছুর মা ঘাহা না জানেন, তাহা ইনি জানেন।

় তছু রায় পণ্ডিত লোক। বিদ্যাদাগর মহাশল্পের এউটী যেই বাহির হইল, আর ইনি লুফিয়া লইলেন।

তিনি বলিলেন, — "বিধবা-বিবাহের বিধি যদি শাস্তে আছে, তথে তামরা মানিবে না কেন ? শাস্ত অমান্য করা ঘোর পাপের কথা। ছইবার কেন ? কিববাদিগের দশ বার বিবাহ দিলেও কোন দোষ নাই, বন্ধ প্রণ্য আছে। কিন্ত এ হতভাগা দেশ ম্মের কুসংস্কারে পরিপূর্ব, এ দেশের আর মঞ্চল নাই।"

তমুরায়ের মত নিষ্ঠাবান্ লোকের মূথে এইরপ কথা ভূনিরা প্রথম প্রথম সকলে কিছু আশ্চর্যা হইরাছিল। তার পর সকলে ভাবিল,—"আহা। বাপের প্রাণ। ঘরে ছটা বিধবা মেয়ে, মনের ধেষে উনি এইরপ কথা বলিতেছেন।"

\* কেবল নিরশ্বন বলিলেন,—"হা। বিধবা-বিবাহটী প্রচলিত ছইলে ভমু রায়ের ব্যবসাটী চলে ভাল।"

এই কথা শুনিয়া দকলে নিরঞ্জনকে ছি ছি করিতে লাগিল। সকলে বলিল,—"নিরঞ্জনের মনটা হিংসায় পরিপূর্ণ। তা না হই-লেই বা ওঁর এমন দশা হইবে কেন ? যার ছই শত বিঘা ব্রক্ষোত্তর ভমি, আজ সে পথের ভিথারী; কোনও দিন আর হয়, কোনও দিন অল্ল হয় না।"

খেতুর মাতে আর তমু রায়ের স্ত্রীতে নানারূপ কথা-বার্তা হইতে नांशिन।

খেত্র মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার এ মেয়েটা বুরি এক বৎসরের হইল ৫"

্ভমুরীয়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"হাঁ৷ এই এক বৎসর পার হইয়া ছই বংসরে পড়িবে।"

থেতুর মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেয়েটীর নাম রাধি-রাছ কি 2"

তমুরাষের স্ত্রী উত্তর করিলেন—"ইহার নামু হইয়াছে, 'কঙ্কাবতী' 🚩

বেতুর মা বলিলেন—"কল্কাবতী! দিব্য নামটা তো? মেয়েটাও যেরপ নরম নরম দেখিতে, নামটীও সেইরপ নরম নরম লনিতে।"

এইরূপে থেতুর মাতে আর তহু রায়ের স্ত্রীতে ক্রমে ক্রমে বড়ই সম্ভাব হইল। অবসর পাইলেই তফু রামের স্ত্রী থেতুর মার কাঙে আসেন, আর খেতুর মাও তত্ন রারের বাটীতে থান। মাঝি মাথে তত্ন রারের স্ত্রী কন্ধারতীকে থেতুর মার কাছে ছাড়িয়া ধান।

মেরেটী এখনও হাঁটতে শিথে নাই। হামাগুড়ি দিয়া চারি
দিকে বেড়ায়, কখনও বা বসিয়া থেলা করে, কখনও বা কিছু
শরিয়া দাঁড়ায়। থেড়ুর মা আপনার কাজ করেন, ও তাহার সহিঁত
ছটী একটী কথা কন। কথা কহিলে মেয়েটী কিক্ ফিক্ করিয়া
হাসে, মুখে হাসি ধরে না। মেয়েটী বড় শাস্ক, কাঁদিতে একেবারে
শানে না।



# অফম পরিচ্ছেদ।

### वानक वानिका।

কলিকাতার গিয়া থেতু ভালরপে লেখা-পড়া করিতে লাগি-লেন। শাস্ত, শিষ্ট, স্থবৃদ্ধি; থেতুর নানা গুণ দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন।

রামহরির এক্ষণে কেবুল একটী শিশু পুত্র, তাহার নাম নর-হরি। তিন বংসর পরে একটী কন্যা হয়, তাহার নাম হইল সীতা।

রামহরি ও রামহরির জী, থেতুকে আপনাদিগের ছেলের চেরে আধিক স্নেহ করিতেন। থেতুর প্রথর বৃদ্ধি দেখিয়া ক্ষ্পে সকলেই বিশ্বিত হইলেন। থেতু সকল কথা বৃদ্ধিতে পারেন, সকল কথা মনে করিয়া রাখিতে পারেন। যথন যে শ্রেণীতে পড়েন, তথন দেই শ্রেণীর সর্ব্বোভম বালক,—থেতু; থেতুর উপর ক্ষেহ উঠিতে পারে না। যথন যে কর ধানি পুত্তক প্রেদ, তাহার ভিতর হইতে প্রশ্ন করিয়া থেতুকে ঠকানো ভার। এইয়পে খেতু এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন।

জন থাইবার নিমিত্ত রামহরি থেতুকে একটী করিয়া পয়সা ∮ দিতেন; বেতু কোনও দিন থাইতেন, কোনও দিন থাইতেন না। কি করিয়া রামহরি এই কথা জানিতে পারিলেন। পেতৃকে তিনি এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, – "পেতৃ, তৃমি জীল পাও নাকেন ? পয়সালইয়াকি কর ?"

থেডু কিছু অপ্রতিত হইলেন, একটু থানি চুপ করিয়া উত্তর করিলেন,—"দাদা মহাশয়! যে দিন বড় কুধা পায়, যে দিন আর থাকিতে পারি না, সেই দিন জল খাই; যে দিন না খাইয়া থাকিতে পারি, সে দিন আর থাই না। যা' প্রসা বাঁচিয়াছে, তাহা আমার কাছে আছে। যথন মার নিকট হইতে আসি, তথন মাকে বলিয়াছিলাম যে 'মা! তোমার জন্য আমি এক ছড়া মালা কিনিয়া আনিব'; সেই জন্য এপ্রসা রাখিতেছি।"

ধণন এই কথা হইতেছিল, তথন রামহরির নিকট খেড় দাঁড়াইয়া ছিলেন। রামহরি থেড়র মাথায় হাত দির্গ সমুখের চুল গুলি পশ্চাৎ দিকে ফিরাইতে লাগিলেন। থেড়ু বুঝিলেন, দাদা রাগ করেন নাই, আদর করিতেছেন।

কিরৎকণ পুরে রামহরি বলিলেন,— "থেডু! যুধন মাল। কিনিবে, আ্মাকে বলিও, আমি ভাল মালা কিনিয়া দিব।"

পূজার ছুট়ীনিকট হুইল। তথন খেতুবলিলেন,— "কালামহাশ্য! কৈ এই বার মালাকিনিয়াদিন ?"

রামগরি বলিলেন,—"তোমার কত গুলি পয়সাহইয়াছে, নিরে এস, দেখি p\*

থেতু পয়সা প্রলি জানিয়া দাদার হাতে দিলেন। রামহরি গণিয়া দেখিলেন যে, এক টাকারও অধিক পয়সা হইয়াছে। আঁটি আনা দিয়া রামহরি এক ছড়া ভাল কলাক্ষের মালা কিনিয়া, বাকি পরসাগুলি থেডুকে ফিরাইয়া দিলেন।

রামহরি উত্তর করিলেন,—"না থেতু! এ পরসা আমার নর, এ পরসা তোমার, বাড়ী গিরা মাকে দিও, তোমার মা কত আহলাদ করিবেন।"

বাড়ী যাইবার দিন নিকট হইল। এখানে থেতুর মনে, আর নেথানে মার মনে আনুদ্ধু আর ধরে না। তসর ও গালার ব্যবসায়ীরা সকলে এখন দেশে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত রামহরি থেতুকে পাঠাইয়া দিলেন, আর কবে কোন্ সমরে। দেশে পৌছিবেন, সে সমাচার আগে থাকিতে থেতুর মাকে লিখিলেন।

দভদের পুকুরধারে কেন ? ধেতুর মা আরও অনেক দ্রে গিরা দাঁড়াইয়া ছিলেন। দ্র হইতে থেতু মাকে দেখিতে পাইয়া ছুটয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। থেতুর মা, ছেলেকে বুকে করিয়া স্বর্গন্থ লাভ করিলেন।

থেতু বলিলেন,—"ঐ যা! মা! আমি তোমাকে প্রণাম করিতে ভূলিয়া গিয়াছি।"

মা উত্তর করিলেন,—"থাক্ আর প্রণামে কাজ নাই। আমনি তোমাকে আশীর্কাদ করি, তুমি চিরজীবি হও, তোমার সোনার দোরাত-কলম হউক।" পেতৃ বলিলেন,—"মা! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি দতদের পুকুর ধারে থাকিবে, এত দূরে আদিবে, তা' জানিতাম না।"

া না বলিলেন,—"বাছা! যদি উপায় থাকিত, তো আমি কলি-কাতা পর্যান্ত যাইতাম। থেতু! তুমি রোগা হইরা গিয়াছ।''

পেতৃ উত্তর করিলেন, — না মা রোগা হই নাই, পথে একটু কঁট হইরাছে, তাই রোগা রোগা দেখাইতেছে। মা । এখন আমি হাঁটিয়া বাই, এত দূর তুমি আমাকে লইয়া বাইতে পারিবে না । শ

মা বলিলেন,—"না না, আমি তোমাকে কোলে করিরা লইয়া ধাইব।"

কোলে যাইতে যাইতে থেকু প্রসাভিনি চুপি চুপি মা'র আঁচলে বাঁধিলা দিলেন। বাড়ী যাইলা যথন থেকু মা'র কোল হইতে নামি-বেন, তথন মা'র আঁচল ভারি ঠেকিল।

মা বলিলেন,— "এ আবার কি ? ধেতু ! তুমি বৃঝি আমার আঁচলে প্রসা বাঁধিয়া দিলে ?"

ু থেতু হাসিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন,—"মা! রও ভোমাকে আবার একটো তালাসা দেখাই।"

এই বলিয়া থেজু, মালা-চড়াটী মা'র গলায় দিয়া পদিলেন আছার ৰলিলেন,—"কেমন মা ৷ মনে আছে তো ?"

মা থেতুর গালে ঈষৎ ঠোনা মারিয়া বলিলেন,— "ভারি ছ্ট্ট ছেলে।" খেতু হাসিয়া উঠিলেন, মাও হাসিলেন।

পর দিন থেতৃ দেখিলেন যে, তাঁহাদের বাটাতে কোথা হইতে একটা ছোট মেয়ে আসিয়াছে। ঁথেড় জিজাসা করিলেন,—"মা! ও মেয়েটা কাদের গা ?"

মা বলিলেন,—"জান না ? ও যে তোমার তম্ম কাকার ছোট মেরে ! ওর নাম কলাবতী। তম্ম রায়ের স্ত্রী এখন সর্ম্বাই আমার নিকট আসেন। আমি পৈতা কাটি, আর ছুই জনে বসিয়া গল-গাছা করি। মেয়েটীকে তিনি আমার কাছে মাঝে মাঝে ছাড়িরা যান। মেয়েটী আপনার মনে খেলা করে, কোনও রূপ উপদ্রব করে না। আমার কাছে থাকিতে ভাল বাসে।"

তত্ব রাষের সহিত থেতুর কোন সম্পর্ক নাই,কেবল পাড়াপ্রতিবাদী প্রবাদে কাকা কাকা বলিয়া ড্বাকেন।

কল্পাবতীকে খেড়ু বলিলেন, — "এম, এই বিকে এম।"
কল্পাবতী সেই দিকে যাইতে লাগিল। খেড়ু বলিলেন, — "দেখ
দেখ, মা! কেমন এ টল্টল্ক হিলাচলে।

খেতুর মা বলিলেন,—"পা এখনও শক্ত হর নাই।"

একটা পাতা দেখাইয়! থেতু বলিলেন,—"এই নাও।"
 পাতাটী লইবার নিমিত্ত কয়াবতী হাত বাড়াইল ও হাসিল।
 থেতু বলিলেন,—"মা! কেমন হাদে দেখ ?"

মা উত্তর "করিলেন,—"হাঁ বাছা! মেয়েটী • প্ব হারে, কাঁদিতে একেবারে স্থানে না, অতি শাস্ত।"

খেড়ু বলিলেন,—"মা! আগে যদি জানিতাম, তোইহার জন্য একটা পুতুল কিনিয়া আনিতাম।"

मा विलितन, — "এইবার যথন আসিবে, তথন আনিও।"

## নবম পরিচ্ছেদ।

### (मनी।

পৃজার ছুটী ফ্রাইলে, থেতৃ কলিকাতায় যাইলেন; সেথানে ফ তি মনোযোগের সহিত লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। বংসরের মধ্যে ছই বার ছুটী হইলে তিনি বাটী আসেন। সেই সময় মা'র জনা কোনও না কোনও দ্রব্য, আরে কলাবতীর জন্য পুতুলটা থেলানাটী লইরা আসেন। থেতৃর মা'র নিকট কলাবতী সর্বাদাই থাকে, কলাবতীকে তিনি বড় ভাল বাসেন।

ে পেতৃর যথন বার বৎসর বয়স, তথন তিনি একটী বড় মাহুষের ছেলেকে পড়াইতে লাগিলেন। বালকের পিতা থেডুকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিতেন।

প্রথম মানের টাকা কয়টা থেডু, রামহরির হাতে দিয়া বলি-লেন,—"দাদা মহাশয়! এ মাস হইতে মা'র চাউলের দাম আর আপনি দিবেন না, এই টাকা মাকে দিবেন। আমি ভ<sup>ি</sup>ষাছি, আপনার ধার হইয়াছে, তাই যত্ন করিয়া আমি এই টাকা উপাৰ্জন করিয়াছি।"

রামহরি বলিলেন,—''থেডু! তুমি উত্তম করিয়াছ। উদ্যুদ,
উদ্বোহ, পৌরুষ মন্থ্যের নিতাস্ত প্রয়োজন। এ টাকা আমি
তোমার মা'র নিকট পাঠাইয়া দিব। তাঁহাকে লিথিব বে, তুমি

নিম্লে এ টাকা উপাৰ্জ্জন করিয়াছ। আর আমি সকলকে বলিৰ বে, ছাদশ বংসরের শিশু, আমাদের থেডু, তাহার মাকে প্রতি-পালন করিতেছে।"

এইবার যথন থেতু বাটী আসিলেন, তথন মা'র জ্বন্থ এক থানি নামাবলি, আর কল্পাবতীর জ্বন্থ এক থানি রাঙা কাপড় আনি-লেন। রাঙা কাপড় থানি পাইয়া কল্পাবতীর আর আহলাদ ধরে না। ছুটিয়া তাহা মাকে দেথাইডে যাইলেন।

খেতু বলিলেন,—"মা! কলাবতীকে লেখাপড়া শিথাইলে হয়না?"

মা বলিলেন,—"কি আঁপনি, বাছা! তমু রায় এক প্রকারের লোক। কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে।"

থেতৃ বল্লিলেন,—"তাতে আর দোষ কি মা ? কলিকাতার কত মেনে কুলে যায়।"

• मा विलिशन,—"कहावजीत मारक u कथा बिख्डामा कतिया (मिथर।"

সেই দিন তক্ষ রায়ের স্ত্রী আসিলে, খেতুর সা কথার কথার বলিলেন,—"বুখতু বলিতেছে,—'এবার যখন বাটী আঁসিব, ভখন কন্ধাবতীর জন্ত এক থানি বই আনিব, কন্ধাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিথাইব।' আমি বলিলাম,—'না বাছা! তাতে আর কাজ নাই, তোমার তন্ত্বকাকা হয় তো রাগ করিবেন'।"

তম্ম রামের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তাতে আবার রাগ কি ? কালি কা'ল তোঐ সব হইয়াছে। জামা গায়ে দেওয়া, লেখা পড়া করা, আজি কা'ল তো দকল মেরেই করে! তবে, আমা-দের পাড়া গাঁ, তাই এখানে ওসব নাই।"

বাটী গিয়া ক্যাবতীর মা খামীকে বলিলেন,—"থেডু বাড়ী আদিয়াছে, ক্যাবতীর জন্ম কেমন একথানি রাজা কাপড় আনিয়াছে।"

ভয় রাষ বলিলেন,—"থেডু ছেলেটা ভাল, লেখা-পড়ায় মন আছে, ছ পর্লা আনিয়া থাইতে পারিবে, তবে বাপের মত ডোক্লানাহয়।"

ত্রী বলিলেন,—"থেতৃ বলিতেছিল যে, 'এই বার যথন বাটী মাদিব, তথন এক থানি বই আনিয়া কল্পাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিথাইব'।"

তমু রায় বলিলেন,—"স্ত্রীলোকের আবার লেখা পূড়া কেন? লেখা-পড়া শিখিয়া আর কাজ নাই।"

া ৰা ব্ৰিয়া তকু রায় এই কথাটী বলিয়া কেলিলেন। কিয় । যথন তিনি স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তথন ব্ৰিতে পার্ষিলেন যে, গেখা-পড়ার অনেক গুণ আছে।

আজ কা'লের বরেরা শিক্ষিতা ক্যাকে বিবাহ কুরিতে ভাল বাসে। এরূপ ক্যার জাদর হয়, মৃল্যও অধিক হয়।

তবে কথা এই, কাজটী শাস্ত্রবিক্ষ কিনা? শাস্ত্রসম্মত না হইলে, তমু রায় কথনই মেয়েকে লেখা-পড়া শিখাইতে দিবেন না। মনে মনে তমু রায় শাস্ত্রবিচার করিতে লাগিলেন।

विठात कतिया प्रिवन य, जीलारक विद्यानिका मारा

নিষ্টিছ বটে, তবে এ নিষেধটী সতা তেতা ছাপর স্থের নিমিত, কলিকালের জভানয়। পূর্ব্ব কালে যাহা করিতেছিল, এখন তাহা করিতে নাই। তাহার দৃষ্টাভ, নরমেধ যজ্ঞ। এখন 'মাহ্য বলি' দিলে ফাঁসি যাইতে হয়। আর এক দৃষ্টাভ—সমুদ্র-যাতা। এখন করিলে জাতি যায়।

তাই, তমু রায়ের মা যথন জীবিত ছিলেন, তথন তিনি এক বার সাগর যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তমু রায় কিছুতেই পাঠান নাই।

মাকে তিনি বুঝাইরা বলিলেন,—"মা! সাগর বাইতে নাই।
সমুজ-বাত্রা একেবারে শিষিদ্ধ। শাস্ত্রের সঙ্গে আর সমুদ্রের
সঙ্গে ঘোরতর আড়ি। সমুজ দেখিলে পাপ, সমুজ ছুইলে পাপ।
কেন মা প্রুষমা ধরচ করিরা পাপের ভরা কিনিয়া আনিবে?
কেন মা জাতি কুল বিসর্জন দিয়া আদিবে?"

এক্ষণে তকু রায় বিচার করিয়া দেখিলেন বে, পূর্বকালে
যাহা করিতেছিল, এখন তাহা করিতে নাই। স্থতরাং পূর্বকালে
যাহা করিতে মানা ছিল, এখন তাহা লোকে সক্ষেক্ষ করিতে
পারে। স্ত্রীলোকদিগের লেখা-পড়া শিক্ষা করা পূর্বে মানা ছিল,
তাই এখন তাহাতে কোনও রূপ দোব হইতে পারে না।

শাস্ত্রকে তত্ত্বার এইরূপ ভালিয়া চুরিয়া গড়িলেন। শাস্ত্রনী মধন মনের মত গড়া হইল, তথন তিনি স্ত্রীকে বলিলেন,— "আছো! থেতু যদি কল্পাবজীকে একটু আধটু গড়িতে শিথার, ভাহাতে আমার বিশেষ কোনও আপত্তি নাই।" তহু রামের স্ত্রী সেই কথা থেতুর মাকে বলিলেন। থেতুর মা সেই কথা থেতুকে বলিলেন।

এবার যথন খেতু বাড়ী আসিলেন, তথন কলাবতীর জন্ত এক বানি প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় আনিলেন। "লেখা পড়া শিখিব," এই কথা মনে করিয়া প্রথম প্রথম কলাবতীর খুব আহলাদ হইল।

কিন্ত হুই চারি দিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন বে, লেখা পড়া শিক্ষা করা নিতান্ত আমোদের কথা নহে। কন্ধাবতীর চক্ষে অক্ষরগুলি সব এক প্রকার দেখার। কন্ধাবতী এটা বলিতে সেটা বলিয়া ফেলেন।

পেতৃর রাগ হইল। পেতৃ বলিলেন,—"কল্পাবতী! তোমার লেধা-প্রজা হইবে না।" চিরকাল তুমি মূর্ধ হইরা থাকিবে।"

ক কাৰতী অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি রুলিলেন,— "আমি কি করিব, আমার যে মনে থাকে না ং"

ে ধেতুর মা বলিলৈন,— "ছেলে মালুষকে কি বকিতে আছে 
কিই কথা বলিয়া শিথাইতে হয় । এস, মা । তুমি আমার কাছে

অব । তামার আর লেথা-পড়া শিথিতে হইবে না।"

ে থেড় বলিলেন,—"মা! কঙ্কাবতী রাত্রি দিন মেুনীকে লইরা থাকে। ভা"তে কি আর লেখাপড়া হয় ?"

মেনী কলাবতীর বিড়াল। অতি আদরের ধন মেনী।

কলাবতী বলিলেন,-- "জেঠাই মা! আমি মেনীকে ক ধ শিখাই; তা আমিও বেমনি বোকা, মেনীও তেমনি বোকা। কেমন মেনী, না? মেনীও পড়িতে পারে না, আমিও পড়িতে

# বালিকা কঙ্কাবতী।



ना, स्मनी ?

(84)

পারি না। আমিও ছেলে মারুষ, মেনীও ছেলে মারুষ।
আমিও বড় হইলে পড়িতে শিথিব, মেনীও বড় হইলে পড়িতে
শিথিবে। নামেনী ?"

থেতু হাসিয়া উঠিলেন। থেতু বলিলেন,—"কল্লাবতি ! তুমি পামল নাকি ?"

যাহা হউক ক্রমে কয়াবতীর প্রথম ভাগ বর্ণ-পরিচয় সায় হইল।

থেতু বলিলেন,— "আমি শীঘ্র কলিকাতার যাইব। তাড়াতাড়ি করিরা প্রথম ভাগ থানি শেষ করিলান, কিন্তু ভাল করিয়া হইল না। এই কয় মাদে পুষ্ঠীক থানি একেবারে মুখস্থ করিয়া রাধিবে। এবার আমি দ্বিতীয় ভাগ লইয়া আসিব। "

পুনরায় • যথন থেতু বাটী আসিলেন, তথন কল্পাবতীর দিতীয়
ভাগ শেষ হইল। কল্পাবতীকে আর পড়াইতে হইল না, কল্পাবতী

, এখন আপনা-আপনি সব পড়িতে শিথিলেন। থেতু, কল্পাবতীকে

এক থানি পাটীগণিত দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া কল্পাবতী অল শিথিলেন। মাঝে মাঝে থেতু কেবল একটু আধটু ব্দিয়া দিটুতেন।

কল্পাবতী , পড়িতে বড় িল বাসিতেন। কলিকাতা হইতে থেতু তাঁহাকে নানারপ পুত্ত সংবাদ-পত্ত পাঠাইয়া দিতেন। সংবাদ-পত্তের বিজ্ঞাপন গুলি পর্যান্ত । বিজী পড়িতেন।

### দশম পরিচ্ছেদ।

#### (वो-निनि।

তের বংসর বয়সে ধেতু ইংরেজীতে প্রথম পাসটী দিলেন।
পাস দিরা তিনি জলপানি পাইলেন। জলপানি পাইরা মা'র নিকট
তিনি একটি ঝী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মা রুদ্ধা হইতেছেন,
মা'র থেন কোনও কষ্ঠ নাহয়। এটা সেটা আনিয়া, কাপড়
খানি চোপড় খানি কিনিয়া, রামহরির সংসারেও তিনি সহায়তা
করিতে লাগিলেন।

পনর বংদর বয়দে থেতু আবর একটা পাদ দিলেন। জলপানি বাড়িল। সতর বংদর বয়দে আবর একটা পাদ দিলেন। জনপানি আবরও বাড়িল।

থেতু টাকা পাইতে লাগিলেন, সেই টাকা দিয়া মা'র ছুঃথ সম্পূর্ণরপে ঘৃচ্টেলেন মা যথন যাহা চান, তৎক্ষণাৎ তাহা পান। তাহার
আর কিছুমাত্র অভাব রহিল না।

শিবপূজা করিবেন বলিয়া স্থান একদিন ফুল ানি নাই।
তাহা ভনিয়া থেতু বাড়ীর িকট একটী চমৎকার ফুলের বাগান
করিলেন। কলিকাতা হইতে কন্ত গাছ লইয়া সেই বাগানে পুতিলেন।
নানা রঙের ফুলে বাগানটা বার মাদ আলো করা থাকিত।

রামহরির কন্তা দীতার এখন সাত বংসর বয়স। মা একেলা

# ্কশ্লাবতী ও সীতা।



ফুল-দাজ।

থাকেন, সেই জন্ম দাদাকে বলিন্না, থেতু সীতাকে মা'র নিকট পাঠান ইরা দিলেন। সীতাকে পাইন্না থেতুর মা'র আর আনন্দের অবধি নাই।

কল্পবিতাও সাতাকে খুব ভাল বাসিভেন। বৈকাল বেলা ছই জনে গিয়া বাগানে বসিতেন। কলাবতী এখন খেতুর সমুখে বঞ্ বাহ্মি হননা। খেতুকে দেখিলে কলাবতীর এখন কজা করে।

তবে থেজুর গল্প করিতে, থেজুর গল্প শুনিতে ভিনি ভাল বাসি-তেন। অন্ত লোকের সহিত থেজুর গল্প করিতে, কিংবা অন্ত লোকের মুখে থেজুর কথা শুনিতে, তার লজ্জা করিত। এ স্ব কথা সীতার সহিত হইত। বৈকাল বেলা ছইলনে ফুলের বাগানে বাইতেন। নানা ফুলে মালা শুনিথিরা ক্ষাবতী সীতাকে সাজাইতেন। ক্ল দিয়া নানালপ গহনা গড়িতেন। গলায়, হাতে, মাথায়, থেখানে যাহা ধ্রিত ক্ষাবতী সীতাকে ফুলের গহনা পরাইতেন। তাহার পর সীতার মুখ হইতে বসিয়া বসিয়া থেজুর কথা শুনিতেন।

শ্নিরঞ্জন কাকাকে থেতু ভ্লিলা বান নাই। যথন থেতু বাটী আদেন, তথন নিরঞ্জন কাকার জ্বন্ত কিছু না কিছু লইয়া আদেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রী তাঁহাকে বিধিষ্ঠিত আশীর্কাদ করেন।

কল্পাৰতী বড় হইলে, থেড় তাঁহাকে পুস্তক ও সংবাদপত্ৰ ব্যতীত আরও নানা দ্রব্য দিতেন। আজ কা'ল বালিকাদিগের নিমিত্ত ধেরণ শেমিজ প্রভৃতি পরিচ্ছদ প্রচলিত হইরাছে, কল্পাৰতীর নিমিত্ত কলিকাতা হইতে থেড় তাহা লইয়া ধাইতেন।

बामहित्रत मश्माद्य थिकू महाबंका क्रिट्ड नाशितन वर्छ, कि

রামহরি এ কথার সহজে খীকার হন নাই। একবার থেতু নরহুরির জন্ত একজোড়া কাপড় কিনিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া রামহরি থেতুকে বকিয়াছিলেন। থেতুর তাহাতে অতিশয় অতিমান হইয়াছিল। দাদাকে কিছু না বলিয়া, তিনি রামহরির জীরে নিকট গিয়া নানারূপ হঃথ করিতে লাগিলেন। রামহরির জীকে এথতু বৌ-দিদি বলিয়া ডাকিডেন।

ে থেতুর অভিমান দেখিয়া বৌ-দিদি বলিলেন,—"তোমার দাদাকে কিছু বলিতে না পারিয়া, তুমি বুঝি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে আনিয়াছ ?"

থেতু উত্তর করিলেন,—"বৌ-দির্দি! তোমরা আমাকে প্রতিপালন করিষাছ। তোমাদের পুত্র, নরহরি থেরপ, আমাকেও দেইরপ দেখা উচিত। পুত্রের মত আমাকে যথন না দেখিলে, তথন আমি 'পর'। আমি যথন পর, তথন আবার তোমাদের সঙ্গে আমার ঝণড়া কি? দাদা মহাশর আমাকে পর এনে, করিয়াছেন, এথন ত্মিও তাই কর, তাহা হইলে সুকল কথাই ফুরাইরা যায়।"

বৌ-দিদি বলিলেন,—"তাহা হইলে কি হয় থেতু ?"

থেভু উত্তর করিলেন,—"কি হয় ? হয় আর কি ? ভাহা হইলে আমি আর অর্থোপার্জন করিতে যত্ন করি না। তোমাদের সহিত আর কথা কই না। তোমাদের বাড়ীতে আর থাকি পা। মনে করি, আমার মাকে ভিথারিণী দেথিয়া ইইারা ভিক্ষা দিয়াছিলেন। স্নামার এই শরীর, আমার এই অস্থি, মাংস, সমুদ্বায় ভিক্ষার

श्रींख। ज्ज-नमाल बांत्र यांरे ना, ज्ज-नमाल बांत्र मूर्य जूनियां कथा किं ना ↑ इःथिनी जिथातिगीत ছেলে, जिकान्न यांशांत्र त्वर शरींज, कांन् मूर्य तम बांतांत्र ज्ज-नमाल मांजाहेंत्व १°

বৌ-দিদি বলিলেন,— 'ছি খেতু! অমন কথা বলিতে নাই। সম্পঠি তুমি দেবর বটে, কিন্তু পুত্রের চেম্নে তোমাকে অধিক স্থেহ করি। তুমি উপযুক্ত সন্তান, তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে; তাহার আবার অভিমান কি ?"

থেতৃ বলিলেন,—"বৌ দিদি! মাকে স্থে রাথিব, ভোমাদিগকে স্থে রাথিব, চিরকাল আমার ক্ষড়া হইয়াছে, এখন বদি ভোমরা আমাকে সে কামনা পূর্ণ করিতে না দাও, তাহা হইলে আমার মনে বড় ছঃধ হইবে।"

বৌ-দিদি উত্তর করিলেন,—"দার্থক ভোমার মা ভোমাকে গর্ভে ধরিয়াছেন। এখন আশীর্কাদ করি, থেডু! শীঘ্রই ভোমার 
একটী রাঙা বৌহউক।"

সেই দিনু রামহরির স্ত্রী, রামহরিকে অনেক ব্রাইয়া বলিলেন,—
"দেব! আমাদের সংসারের কট দেখিয়া খেতু বড় কাঁতর হুইয়াছে।
থেতু এখন ছ প্রসা আনিতেছে। সে বলে,—'বখন ইহারা আমাকে
পুত্রের মত প্রতিপালন করিয়াছেন, ত্রু আমিও পুত্রের মত কার্য্য
করিব।' সংসার খরচে খেতু বদি কে উট্টুপ সহায়তা করে, ভাহা
হইলে খেতুকে কিছু বলিও না। এ বিষর্মে খেতুকে কিছু বিদিশে,
তাহার মনে বড় ত্রুখ হয়।"

जीत कारक नकन कथा अनिया, तामश्ति (थजूरक फाकिरनन।

থেকু আদিলে, রামহরি তাঁহাকে বলিলেন,—"রাগ করিসাছ, দাদা? পৃথিবী অতি ভয়ানক স্থান! আমার মত যথন বয়দ হইবে, তথন জানিতে পারিবে যে, টাকা টাকা করিয়া পৃথিবীর লোক কিরপ পাগল। দেই জন্ত, থেতু, তোমাকে আমার সংসারে টাকা থরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমাদের ছংথ চিরকাল। আমাদের কথনও 'নাই নাই' ঘুচিবে না। সে ছংথের ভাগী তোমাকে আমি কেন করিব? অনেক দিন হইতে আমি জল ধাবার ধাই না। জর হইলে উপবাস দিয়া ভাল করি। তুমি ছথের ছেলে, তোমাকে কেন এ ছংথে পজিতে দিব এই মনেকরিয়া তোমাকে এ সংসারে টাকা থরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমি তথন ভাবি নাই, তুমি কিরপ পিতার পূত্র। থেকু! অধিক আর তোমাকে কি বলিব, এই পৃণিরীতে তিনি সাক্ষাং দেবতাত্বরুপ ছিলেন। তোমাকে আশীর্কাদ করি, ভাই! বেন তুমি দেবতাত্বলা হও।"

ুরামহরির চকু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। রামহরির স্ত্রীও চকু পুঁছিতে লাগিলেন। থেতুরও চকু ছল ছল করিয়া আদিল।

থেতৃ তিনটা পাস দিলেন. ার কঞাভার-গ্রন্থ লোকের সামহরির নিকট আনা-গোনা করি গলেন। সকলের ইচ্ছা, থেতৃর সহিত কঞার বিবাহ দেন। ইান বলেন,—"আমি এত সোনা দিব, এত টাকা দিব;" তিনি বলেন,—"আমি এত দিব, তত দিব;" এইরপে সকলে নিলাম ডাকা-ডাকি করিতে লাগিলেন। রামহরি সকলকে বৃশাইয়া বলিলেন বে, যত দিন না থেতৃর

ক্লে লেখা-পড়া সমাপ্ত হয়, বত দিন না থেতৃ ছ পয়সা উপার্জন
করিতে পারেন, তত দিন তিনি থেতৃর বিবাহ দিবেন না।

কিন্তু কল্লাভার-প্রস্ত লোকেরা সে কথা শুনিবেন কেন?
র মহিরির নিকট তাঁহারা নানাক্ষণ বিনতি করিতে লাগিলেন।
অবশেষে রামহরি মনে করিলেন,—"দূর হউক। এক স্থানে কথা
দিয়া রাখি। তাহা হইলে সকলে আর আমাকে এরূপ বাস্ত
করিবে না।"

এই মনে করিয়া তিনি জনেক গুলি কলা দেখিলেন। শেষে জন্মেজয় বন্দ্যোগোগের কিকলাকে তিনি মনোনীত করিলেন। জন্মেজয় বাবু সক্ষতিপত্ন লোক ও সহংশক্ষাত। রামহরি কিন্ত ভাহাকে স্কঠিক কথা দিতে পারিলেন না। খেত্র মা'র মত না লইয়াকি করিয়াতিনি কথাছির করেন ?



### একাদশ পরিচ্ছেদ।

#### সম্বর।

কম্বাবতীর যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তাঁহার রূপ বাড়িতে नाशिन। कञ्चावजीत जाल मनिक आत्मा, कञ्चावजीत शात हाख्या याग्र ना। तरी उज्जन धर् धरत, जिल्दा श्रेर्ड (यन क्यांजि ताहित श्रेटाउर : बन थारेटन राम जन रमथा यात्र। भनीवारी जन अ नव, क्रम अनम्र, राम পুजूनोी कि ছবি थानि। मूथथानि राम विधाज কুঁদে কাটিয়াছেন। নাকটা টিকোলো-টিকোলো, চকু ছুটা টানা. দকুর পাতা দীর্ঘ, ঘন ও বোর কৃষ্ণবর্ণ। চকু কিঞ্ছিৎ নীচে করিলে পাতার উপর পাতা পড়িয়া এক অম্ভূত শোভার আবির্ভাব হয়। এইরপ চকু ছইটীর উপর যেরপ সরু সরু, কাল কাল, ঘন ভুকতে মানায়, কন্ধাবতীর তাহাই ছিল। গাল ছটা নিতান্ত পূর্ণ नंदर, किन होिंगता (दीन शर्छ। उथन त्मरे होिंगनाथा, दिवन-বাওয়া মুথবানি দেবিলে শক্রর মনও মুগ্ধ হয়। ঠেঁটে ছটা পাতলা। পান थाইতে হয় না, 'আপনা-আপনি मनाই টুক্ টুক্ 🧚রে। কথা কহিবার সময়, এই ঠোঁটের ভিতর দিয়া, সাদা হুধের মত ছই চারিটী দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়, তথন দাঁতগুলি যেন ঝক্ বক করিতে থাকে। কঙ্কাবতীর খুব চুল, ঘোর কাল, ছাড়িয়া দিলে, কোঁকড়া কোঁকড়া হইয়া পিটের উপর গিয়া পড়ে। সম্থাধর

সিঁথেটা কে যেন তৃলি দিয়া ঈষৎ সাদা রেখা টানিয়া দিয়াছে। স্থল কথা, কন্ধাবতী একটা প্রকৃত স্থল্বী, পথের লোককে চাহিয়া দেখিতে হয়, বার বার দেখিয়াও আশা মিটে না। সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত কন্ধাবতী যথন দোড়াদোড়ি করিয়া থেলা করেন, তথন যথার্থ ই যেন বিজ্ঞলী থেলিয়া বেড়ায়।

এখন কন্ধাবতীর বয়স হইয়াছে। এখন কন্ধাবতী সেরূপ আর দোড়াদোড়ি করিয়া থেলিয়া বেড়ান না। তবে কি জন্ত একদিন একটু ছুটিয়া বাটী আসিয়াছিলেন। প্রমে মুথ ঈবং রক্ত বর্ণ হইয়াছে, গাল দিয়া সেই রক্তিমার আভা বেন কুটিয়া বাহির হইতেছে সমস্ত মুথ টল্ টল্ করিতেছে, জগতে কন্ধাবতীর রূপ তথন আর ধরে না।

মা, তাহা দেখিবা, তমু রায়কে বলিলেন,—"তোমার মেরের পানে একবার চাহিরা দেখ ! এ দোনার প্রতিমাকে তুমি জলাঞ্জলি দিও নাণ কলাবতী স্বয়ং লক্ষ্মী। এমন স্থলকণা মেয়ে জনমে কি কথনও দেখিবাছ ? মা বদি এই অভাগা কুটারে আসিয়াছেন, তো, মাকে জনাহা করিও না। মা যেরূপ লক্ষ্মী, সেইরূপ নারায়ন দেখিয়া মা'র বিবাহ দিও। এবার আমার কথা শুনিও।"

তকু রায় কলাবতীর পানে একটু চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া চকিত হইলেন। তকুরায়ের মন কথনও এরূপ চকিত হয় নাই। তকুরায় ভাবিলেন,—"এ কি ? একেই ব্রি লোকে অপত্যক্ষেহ বলে ?"

ন্ত্রীর কথার তমু রায় কোনও উত্তর করিলেন না।

আর একদিদ তত্ব রারের স্ত্রী স্থামীকে বলিলেন,—"দেখ, কন্ধা-বতীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। আমার একটা কথা তোমাকে রাখিতে হইবে। ভাল, মহুষ্য-জীবনে তো আমার একটা সাধও পূর্ণকর।"

তমু রায় জিজাসা করিলেন,—"কি তোমার দাধ ?"

ন্ত্রী উত্তর করিলেন,—"আমার সাধ এই বে, ঝি জামাই দইরা আমোদ আহলাদ করি। ছই মেরের তুমি বিবাহ দিলে, আমার সাধ পূর্ণ হইল না, দিবারাত্রি বোর ছঃথের কারণ হইল। বা ছউক, সে বা হইবার তা হইরাছে; এখন কল্পাবতীকে একটা ভাল বর দেখিয়া বিবাহ দাও। মেরে ছইটা বিলে বে, 'আমাদের কপালে বা ছিল, তা হইয়াছে, এখন ছোট বোন্টীকে স্থবী দেখিলে আম্রা স্থবী হই'।"

র্ত্তীবল, পুত্র বল, কল্পা বল, টাকার চেয়ে তয় রায়ের কেংই প্রিয় নয়। তথাপি, কয়াবতীর কথা পড়িলে, তাঁহার মন কিয়প করে। সে কি মমতা, না আতয় ? দেবীরূপী কয়াবতীকে সহসাবিসর্জন দিতে তাঁহার সাহস হয় না। এদিকে ছরম্ভ অর্থ লোভও আজেয়। তিতুবল-মোহিনী কল্পাকে বেচিয়া তিনি বিপুয় অর্থ লাভ করিবেন, চিরকাল এই আশা করিয়া আছেন। আল সে আশা কি করিয়া সমূলে কাটিয়া কেলেন ? তয় রায়ের মনে আল ছয় ভাব। এয়প শয়টে তিনি আর কথনও পড়েন নাই।

কিছুক্ষণ চিন্তা ক্রিয়া তত্ত্বায় বলিলেন,—"আছো! আমি না হয়, ক্লাবতীর বিবাহ দিয়া টাকা না লইলাম! কিন্তু ঘর ছ্টতে টাকা তো আর দিতে পারিব না? আবল কা'ল যেরপ বালার পড়িয়াছে, টাকা না দিলে স্থপাত মিলেনা। তার কি করিব ?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"আছো! আমি যদি বিনা টাকায় স্থ-পাত্রের সন্ধান করিয়া দিতে পারি, তুমি তাহার সহিত করাবতীর বিবাহ দিবে কি না, তা আমাকে বল ?"

তমু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় ? কে ?"

স্ত্রী বলিলেন,—"বৃদ্ধ হইলে চক্ষুর দোষ হয়, বৃদ্ধি-স্থাদি লোপ হয়। চক্ষুর উপর দেখিয়াও দেখিতে পাও না ?"

তমু রায় বলিলেন,—"ইক বলনা ভনি ?"

দ্রী উত্তর করিলেন,—"কেন, থেতু ?"

তল্প ঝাম বলিলেন,—"তা কি কথনও হয় ? বিষয় নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই; এরপ পাত্রে আমি কলাবতীকে কি করিয়া লিই। ভাল, আমি না হয় কিছু না লইলাম, মেন্নেটী বাহাতে স্থবে থাকে, হুথানা গছনা-গাঁটি পরিতে পার, তা তো আমাকে করিতে হইবে ?"

তহু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তা, থেতুর কি ক্ষনও ভাল হইবে না? ভূমি নিজেই না বল? যে, 'থেতু ছৈলেটা ভাল, থেতু তু পরসা আনিতে পারিবে।' যদি কপালে থাকে, তো থেতু হইতেই" কয়াবতী কত গহনা পরিবে। কিন্তু, গহনা হউক আর নাই হউক, ছেলেটা ভাল হয় এই আমার মনের বাসনা। থেতুর মত ছেলে পৃথিবী খুঁজিয়া কোথার পাইবে, বল দেথি ? মা ক্ষাবতী আমার যেমন লক্ষ্মী, থেতু তেমনি হল'ভ স্থপাত্ত। এক বোটায় হুটী ফুল সাধ করিয়া বিধাতা যেন গড়িয়াছেন।"

তহু রায় বলিলেন,—"ভাল, সে কথা তথন পরে ব্ঝা ঘাইবে। এখন ছাড়া-তাড়ি কিছু নাই।"

আরও কিছু দিন গত হইল। কলিকাতা হইতে থেতুর মা'র নিকট এক থানি চিঠি আসিল। সেই চিঠি থানি তিনি তমু রায়কে দিয়া পড়াইলেন। পত্র থানি রামহরি লিথিয়াছিলেন। তাহার মর্শ্ম এই—

"থেতুর বিবাহের জন্য অনেক লোক আমার নিকট আসিতেছেন। আমাকে তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত করিয়াছেন। আমার ইছ্ছা
যে, লেখা-পড়া সমাপ্ত হইলে, তাহার পর থেতুর বিবাহ দিই। কিন্তু
কক্তাদায়-গ্রস্ত বাজিগণ সে কথা শুনিবেন কেন ? তাঁহারা বলেন,
'কথা স্থির হইয়া থাকুক, বিবাহ না হর পরে হইবে।' আমি অনেকশুলি কন্যা দেখিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে জয়েজ্য় বাব্র ক্তা
আমার মনোনীত হইয়াছে। ক্তাটী স্থলরী, ধীর ও শাস্ত। বংশ
সৎ, কোনও দোর্য নাই। মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নী বর্ত্তমান। ক্তার
পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক। ক্তাকে নানা অলক্ষার ও জামাতাকে নানা
ধন দিরা বিবাহ কার্য্য সমাধা করিবেন। একণে আপনার্গাক মত
জানিতে পারিলে, ক্তার পিতাকে আমি স্ঠিক কথা দিব।"

পত্র থানি পঞ্জিয়া তহু রায় অবাক্। ছংধী বলিয়া যে থেতৃকে তিনি কল্পা দিতে অস্বীকার, আজ নানা ধন দিয়া সেই থেতৃকে জামতা করিবার নিমিত্ত লোকে আরাধনা করিতেছে! , ধেতৃর মা রামহরিকে উত্তর লিখিলেন,— "আমি স্ত্রীলোক, আমাকে আবার জিজাসা করা কেন? তুমি বাহা করিবে, তাহাই হইবে। তবে আমার মনে একটী বাসনা ছিল; বথন দেখিতেছি সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে, তথন সে কথার আর আবশ্রক নাই।"

এই পত্র পাইয়া, রামহরি থেতুকে সকল কথা বলিলেন, আরে এ
বিষয়ে থেতুর কি মত, তাহা জিল্ঞাসা করিলেন।

থেতু বলিলেন,— দাদা মহাশয়! মা'র মনের বাসনা কি তাহা
আমি বুঝিয়াছি। যত দিন মা'র মনের সাধ পূর্ণ হইবার কিছু
মাত্রও আশা থাকিবে, তত দিন কোনও স্থানে আপনি কথা
দিবেন না।"

রামহরি বলিলেন,—"হাঁ তাহাই উচিত। তোমার বিবাহ বিষয়ে আমি একলে কোনও স্থানে কথা দিব না।"

'থেতৃর অন্ত স্থানে বিবাহ হইবে' এই কথা শুনিয়া কন্ধাবঁতীর শ একবারে শরীর ঢালিয়া দিলেন। স্বামীর নিকট রাত্তি দিন কান্না-কাটনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে তমু রামও কিছু চিঞ্জিত হইলেন। 'তিনি ভাবিলেন,
"আমি বৃদ্ধ হইরাছি। ছুইটা বিধবা পলায়, প্রাটী মুর্থ।
এখন একটা অভিভাবকের প্রয়োজন। থেকু যেরপ' বিদ্যা শিক্ষা
করিতেছে, থেকু যেরপ স্থবোধ, তাহাতে পরে তাহার নিশ্চয় ভাল
হইবে।" আমাকে সে একেবারে এখন কিছু না দিতে পারে, না
পাফক; পরে, মানে মানে আমি তাহার নিকট হইতে কিছু কিছু
লইব।"

এইরপ ভাবিরা চিস্তির। তম রার স্ত্রীকে বলিলেন,—"তুমি যুদি থেতুর সহিত কল্পাবতীর বিবাহ দ্বির করিতে পার, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি থরচ পত্র কিছু করিতে পারিব না।"

এইরপ অনুমতি পাইয়া তন্তু রায়ের স্ত্রী, তৎক্ষণাৎ থেতুর মা'র নিকট দৌড়িয়া যাইলেন, আর থেতুর মা'র পায়ের ধ্লা লইয়া তাঁহাঝে সকল কথা বলিলেন।

বেতৃর মা বলিলেন,— "কল্পাবতী আমার বৌ হইবে, চিরকাল আমার এই সাধ। কিন্তু বোন্! ছই দিন আগে যদি বলিতে ? অক্ত স্থানে কথা স্থির করিতে আমি রামহরিকে চিঠি লিথিয়াছি। রামহরি মদি কোন স্থানৈ কথা দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কথা আর নড়িবার নয়। তাই আমার মনে বড় ভুর হইতেছে।"

তম্বারের স্ত্রী বলিলেন,—"দিদি! যথন তোমার মৃত আছে, তথন নিশ্চর কন্ধাবজীর সহিত থেতুর বিবাহ হইবে। তুমি এক থানি চিঠি লিথাইয়া রাথ। চিঠি থানি লোক দিয়া পাঠাইয়া দিব।"

•তাহার পর দিন থেতুর-মা ও কন্ধাবতীর-মা, ছই জনে মিলিয়া কলিকাতার লোফ্ পাঠাইলেন। থেতুর মা রামহরিকে এক থানি পত্র লিথিলেন।

থেতুর মা লিখিলেন যে,—"কলাবতীর সহিত থেতুর বিবাহ হয়, এই আমার মনের বাসনা। একণে তত্ত্ রায় ও তাঁহার স্ত্রী, সেই অন্ত- আমার নিকট আসিয়াছেন। অন্ত কোনও স্থানে যদি থেতুর বিবাহের কথা স্থির না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা কলাবতীর সহিত স্থির করিয়া তত্ত্ব রায়কে প্তালিখিবে।" ুএই চিঠি পাইমা রামহরি, তাঁহার স্ত্রী ও ধেতু, সকলেই আনন্দিত হুইলেন।

থেতুর হাতে পত্রথানি দিয়া রামহরি বলিলেন,—"তোষার মা'র আজ্ঞা, ইহার উপর আল্প কথা নাই।"

•থেতু বলিলেন,—"মা'র যেরপ অন্থমতি, সেইরপ হইবে। তবে ভাঙাভাড়ি কিছুই নাই। তন্ত্ কাকা তো মেয়ে গুলিকে বড় ক রিয়া বিবাহ দেন। আবার ছই তিন বৎসর তিনি অনায়াসেই রাখিতে পারিবেন। তত দিনে আমার সব পাস গুলিও হইয়া যাইবে। তত দিনে আমি হ পয়সা আনিতেও শিথিব। আপনি এই মর্মে তন্ত্ কাকাকে পত্র লিখুন।"

রামহরি তমু রায়কে সেইরুপ পত লিখিলেন। তমু রায় সে কথা স্বীকারু করিলেন। বিলম্ব হইল বলিয়া তাঁহার কিছু মাত্র হৃঃথ হইল না, বরং তিনি আহলাদিত হইলেন।

• তিনি মনে করিলেন,—"স্ত্রীর কারা-কাটিতে আপাততঃ এ কথা স্বীকার করিলাম। দেখিনা, থেতুর চেয়ে ভাল পাত্র পাই কি না ? যদি পাই—। আছো, সে কথা তথন পরে বুঝা বাইবেন।"

থেতুর মা, নিরঞ্জনকে সকল কথা বলিয়াছিলেন। নিরঞ্জন মনে করিলেন,—"র্দ্ধ হইয়া তকু রায়ের ধর্মে মতি হইতৈছে।"

কল্পাবতী আজ কয় দিন বিরস-বদনে ছিলেন। সকলে আজ কল্পাবতীয় হাসি-হাসি মুখ দেখিল। সেই দিন তিনি মেনীকে কোলে লইমা বিরলে বসিয়া কৃত যে তাহাকে মনের কথা বলিলেন, ভাহা আর কি বলিব! মেনী এখন আর শিশু নহে, বড় একটা বিভাগ। স্বতরাং কলাবতী যে তাহাকে মনের কথা বলিবেন, তাহার আর আশ্চর্যা কি ?



### षानग शतित्वा ।

#### ষাঁড়েশ্বর।

একৰার পূজার ছুটির কিছু পূর্ব্বে, কলিকাতার পথে, ধেতুর সহিত ধাঁতেখনের সাক্ষাৎ হইল।

বাঁড়েখন বলিলেন,—"থেডু! বাড়ী যাইবে কবে ? আমি গাড়ী ঠিক করিমছি, বদি ইচ্ছা কর, তো আমার গাড়ীতে ভূমি যাইতে পার।"

থেতু উত্তর করিলেন,—"আমার এখনও স্কুলের ছুটি হর নাই। কবে যাইব, তাহার এখনও ঠিক নাই।"

বাঁড়েশ্বর জিজাসা করিলেন,—"থেতু! তোমার হাতে ও কি ?"

•থেতু উত্তর করিলেন,—"এ একটা সিংহাসন। মা প্রতিদিন
মাটীর শিব গড়িয়া পূজা করেন, তাই, মা'র জন্ত একটা পাথরের
শিব কিনিয়াছি। সেই শিবের জন্ত এই সিংহাসন।"

ষাঁড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শিবটী তোমার কাছে আছে? কৈ দেখি ?"

থেতু শিবটী পকেট হইতে বাহির করিয়া যাঁড়েখরের হাতে দিলেন। •

যাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"শিবটা পকেটে রাথিয়াছিলে ? থ্ব ভক্তি তো ভোমার ?"

থেতু উত্তর করিলেন,—"শিবের তো এখনও পূজা হয়,নাই ! তাতে আর দোষ কি ?"

যাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"তাই বলিতেছি !"

এই কথা বলিয়া ঘাঁড়েশ্বর শিবটা পুনরায় খেতুর হাতে দিলেন।

এ-কথায় সে-কথায় ঘাইতে যাইতে, গাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"এই যে, পাদ্রি সাহেবের বাড়ী! পাদ্রি সাহেবের সঙ্গে ভোমার ভো আলাপ আছে। এদ না ? একবার দেখা করিয়া যাই।"

वाँ फ़्यु अ्रव्रु, ब्रेबरन शान्त्रि मार्ट्यत निक्रे याहेरलन। পাদরি সাহেবের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তার পর, ঘাঁড়েশ্বর विनातन,- "बात अनिवाहिन, यहां गर्द मा भूका कतित्वन विनवा, থেতু একটা পাথরের শিব কিনিয়াছেন। সেই শিবটা থেতুর পকেটে রহিয়াছে।"

<sup>ল</sup> পাদ্রি দাহেব বলিলেন,—"অঁগ! সে কি কথা! ছি ছি, থেতু! তুমি এমন কাজ করিবে, তা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তোমাদের জ্ন্য যে আমরা এত স্থূল করিলাম, সে সব রুখা रुरेल। **এरे • वान्ना**लीकां कि मिथागितानी, रुरुत्त्रदी, **अ**निन्नांक, वन-মারেশ, পাষও, নরাধম, দাস, দাসের বেটা দাস, দাসের নাতি लाम।" "

থেতু বলিলেন,—"আহা! কি মধুর ধর্মের কথা আজ छिनिनाम ! नर्स महीद भी ज़न इरेश (शन। रेक्स करत धर्यन খুষ্টান হই। যদি ঘরে জল থাকে তো নিমে আহ্বন, আর विनम्र करतन रकन? आभात माथात्र निन, निन्ना आभारक शृहीन করুন क বাঙ্গালিদের উপর চারি দিক্ হইতে বেরুপ আপনার।
সকলে মিলিয়া স্থা বর্ষণ করিতেছেন, ভাতে বাঙ্গালিদের মন
খৃষ্ঠীর ধর্মামৃত রসে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। দেখেন
কি আর ? এই সব পট্ পট্ করিয়া খৃষ্ঠান হয় আর কি ?
আকার, আমেরিকার কালা-খৃষ্ঠানদের উপর আপনাদের বেরুপ
ভাত্ভাব, তা যখন লোকে ভনিবে; আর, আফ্রিকার নিরক্ত কালাআদমিদিগের প্রতি আপনাদের যেরুপ দয়া-মায়া, তা যখন লোকে
জানিবে, তখন এ দেশের জনপ্রাণীও আর বাকি থাকিবে না,
সব খুষ্ঠান হইয়া যাইবে। এখন সেলাম।"

এই কথা বলিয়া থেতু • দেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঁড়েশ্বরও হাসিতে হাসিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

পথে থেতু যাঁড়েখরকে জিজাসা করিলেন,—"শুনিতে পাই আপনি প্রতিদিন হরিদন্ধীর্ত্তন করেন। তবে পাদ্রি সাহেবের নিকট আয়াকে ওরূপ উপহাস করিলেন কেন ?"

বাঁড়েশব বলিলেন,—"উপহাস আর তোমাকে কি করিলাম ? সে যাহা হউক, সন্ধ্যা হইরাছে, আমার হরি-সন্ধীর্তনের সময় হইল। এস না, একটু দেখিবে ? দেখিলেও পুণ্য আছে।"

বাঁড়েখরের বাসা নিকট ছিল। থেড়ু ও বাঁড়েখর, ছইজনে সেইথানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। থেড়ু দেখিলেন যে, বাঁড়েখরের দালানে ক্রি-সন্ধীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু, বাঁড়েখর সেথানে না যাইয়া, বরাবর উপরের বৈটক-থানার যাইলেন। থেড়ুকে সেই থানে বসিতে বলিয়া বাঁড়েখর বাটীর ভিতর গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাঁড়েশ্বর ফিরিয়া আদিলেন ও থেতুকে বলিলেন,—
"থেতু। চল, অন্ত যরে যাই।"

থেতৃ অন্ত ঘরে গিয়া দেখিলেন যে যাঁড়েখরের আমার ছইটী বন্ধু দেখানে বসিয়া আছেন। সেখানে থানা থাইবার সব আয়োজন ছইতেছে।

নীচে হরি-সঙ্কীর্ত্তন চলিতেছে। যাঁড়েশ্বর হিন্দুধর্মের ও হিন্দু সমাজের একজন চাঁই।

অলকণ পরে থানা থাওয়া আরম্ভ হইল। ছুইজন মুসলমান পরি-বেষণ করিতে লাগিল।

থেতু বলিলেন,—"আপনার। তথে আহারাদি করুন্, আমি এখন যাই।"

যাঁড়েশর বলিলেন,—"না না, একটু থাক না, দেখ না, দেখিলেও পুঁণা আছে। এখন যা আমরা ধাইতেছি, ইহা মাংদের ঝোল, ইহার নাম অপ, একটু স্থপ্যাইবে ?"

থেতু,বলিলেন,—"এ সব জব্য আমি কথনও থাই নাই, আমার প্রাকৃতি হয় না। আপনারা আহার করুন্!"

আবিরি কিছুক্রণ পরে যাঁড়েখর বলিলেন,—"থেড়ু! এখন যা ধাইতেছি, ইহা ভেটকি মাছ। মাছ ধাইতে দোম কি? জল ু ধাও না?"

থেতু বলিলেন,—"মহাশয়! আমাকে অন্নরোধ করিবেন না। আপনারা আহার করুন। আমি বসিয়া থাকি।"

বাড়েশ্বর বলিলেন,—"তবে না হয়, এই একটু থাও। ইহা

ষ্ঠতি, উত্তম ব্যাপ্তি। পাদরি সাহেবের কথায় মনে তোমার ক্লেশ হইয়া থাকিবে, একটু থাইলেই এখনি সব ভাল হইয়া ঘাইবে।"

থেতু বলিলেন,—"মহাশয়! যোড়হাত করিয়া বলি, আমাকে অনুরোধ করিবেন না। অনুমতি করুন, আমি বাড়ী যাই।"

যাঁড়েশরের একটা বন্ধ বলিলেন,—"তবে না হয় একটু হাম আর
মূরগী থাও। এ হাম—-বিলাতি শৃকরের মাংস। ইহা বিলাত
হইতে আদিয়াছে। অভক্ষ্য গ্রাম্য শৃকর। বিলাতি শৃকর থাইতে
কোনও দোষ নাই। আর এ মূরগীও মহা-কুকুট, রামপাকি বিশেষ।
হগ্সাহেবের বাজার হইতে কেনা, যে সে মূরগী নয়।"

বাঁড়েখরের অপর বন্ধু বলিলেন,—"এইবার ভি—র কটলেট আসিয়াছে। ১থেতু বাবু নিশ্চয় এইবার একটু থাইবেন।"

থানসামা এবার কি জব্য আনিয়াছিল, সে কথা আবে শুনিয়া কাল নাই। নীচে হরিসঙ্গীর্তনের ধ্ম। তাহাই শ্রবণ করিয়া সকলে প্রাণুপরিতৃপ্ত করুন।

কিয়ংকণ পরে তিন বন্ধতে চুপি চুপি কি পরাদর্শ করিলেন। তথন এক বন্ধু উঠিয়া গিয়া থেতুকে ধরিলেন, অপর জন থেতুর মুথে ব্রাণ্ডি ঢালিয়া দিতে চেটা করিলেন। ঘাঁড়েশ্বর বাসিয়া বসিয়া হাসিতে লাগিলেন।

থেতুর শরীরে বিলক্ষণ বল ছিল। এক এক ধাকায় ছই জনকেই ভূতলশায়ী করিলেন। তাহার পর মেজটী উলটাইয়া ফেলিলেন। কাচের বাসন, কাচের গেলাশ, সন্মুথে যাহা কিছু পাইলেন,

্জাছাড় মারিয়া ভালিয়া ফেলিলেন। এইরূপ দক্ষযক্ত করিয়া দ্বেখান হইতে থেতু প্রস্থান করিলেন।

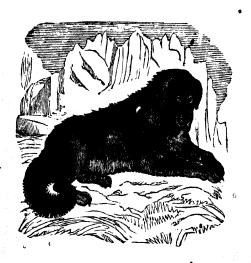

## ত্ররোদশ পরিচ্ছেদ।

#### বিভয়না।

দেখিতে দেখিতে তিন বংসর কাটিয়া গেল। থেত্র একণে কুড়ি বংসর বয়স। কুলের যা কিছু পাস ছিল, থেত্ সব পাস-গুলি দিলেন। বাহিরেরও ছই একটী পাস দিলেন। শীঘ একটা উচ্চপদ পাইবেন, থেতু এরূপ আশা পাইলেন।

রামহরি ও রামহরির জী ভাবিলেন যে, একণে থেতুর বিবাহ দিতে হইবে। দিনস্থির করিবার নিমিত্ত তাঁহারা থেতুর মাকে পত্র লিথিলেন।

পত্রের প্রভাতেরে থেতুর মা অভাত্ত কথা বলিয়া অবশেষে কিথিলেন,—"তমুরারকে বিবাহের কথা কিছু বলিতে পারি নাই। আজ কাল সে বড়ই বাস্ত, তাহার দেখা পাওরা ভার। জনার্দন চৌধুরীর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ হইবে, এই কার্য্যে তমু রায় একজন কর্তা হইয়াছেন। জনার্দ্দন চৌধুরীর স্ত্রীর ধত্ত কপাল! পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিকে জাজলামান বাধিয়া, অশীতিপর স্থামীর কোলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার চেয়ে স্ত্রীলোকের পুণ্যবল আর কি হইতে পারে ? যথন তাঁহাকে ঘাটে লইয়া বায়, তথন আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। সকলে এক মাধা সিকুর দিয়া দিয়াছে, আর ভাল একথানি কন্তাপেড়ে

কাপড় পরাইয় দিয়াছে। আহা ! তথন কি শোভা হইয়াছিল ! যাহা হউক, তন্ন রায়ের একট্ অবদর হইলে, আমি তাহাকে বিবাহের কথা বলিব।"

কিছু দিন পরে থেতুর মা, রামহরিকে আর একথানি পত্র লিথিলেন। তাহার মর্ম এই,—

"বড় ভয়ানক কথা শুনিতেছি। তমু রায়ের কথার ঠিক নাই। তাহার দয়া-মায়া নাই, তাহার ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই। শুনিতেছি, দে না-কি জনার্দন চৌধুরীর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবে। কি ভয়ানক কথা! আর জনার্দন চৌধুরীও পাগল হইয়াছে না কি? পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিকে বর্তমান। বয়সের গাছ পাথর নাই। চলিতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপে। ঘাটের মড়া। তার আবার এ কুবুদ্ধি কেন? বিষয় থাকিলে, টাকা থাকিলে. এইরূপ করিতে হয় না-কি? তিনি বড়মানুষ, জমিদার, না হয় রাজা! তা বলিয়া কি একেবারে বিবেচনাশুর হইতে হত ? বুদ্ধ মনে, ভাবে না যে, মৃত্যু সন্নিকট? যেরূপ তাহার অবস্থা, তাহাতে আর ক্ষম দিন ? লাঠি না ধরিয়া একটা পাঁ চলিতে পারে না। কি ভয়ানক কথা। আর তহু রায় কি নিক্ষা। ছধের বাছা-কন্ধাবতীকে কি করিয়া এই অশীতিপর বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিবে? কঙ্কাবতীর কপালে কি শেষে এই ছিল ? ककावजीत मारे मधुमाधा मुश्यानि मान कतिला, वुक काछिता योद्धन ভনিতে পাই, কল্পাবভীর মা না কি রাত্রি দিন কাঁদিতেছেন। 🖥 আমি ভাকিতে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু আদেন নাই। বলিয়া

# জনাৰ্দ্দন ও গোবৰ্দ্দন।

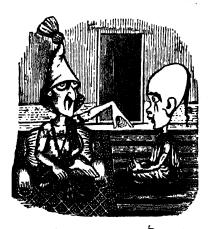

অধিক বয়স হয় নাই।



ক্ষরেন নাই। তাঁহার পুত্র বলিলেন,—"তোমাকে বলিতে হইবে না, আমি গিয়া মাকে বলিতেছি।"

এই কথা বলিয়া পুত্র মা'র নিকট ঘাইলেন। মাকে বলিলেন,—
"মা'! জনার্দ্দন চৌধুরীর সহিত কন্ধাবতীর বিবাহ হইবে। বাবা
সকস্থির করিয়া আদিয়াছেন।"

মা'র মাথায় যেন বজাঘাত পড়িল! মা বলিলেন,—"সে কি বে ? ওরে সে কি কথা! ওরে জনার্দন চৌধুরী যে তেকেলে বুড়ো! তার যে বয়সের গাছ পাথর নাই! তার সঙ্গে কন্ধাবতীর বিবাহ হবে কি-রে ?"

পুত্র উত্তর করিলেন,—"বৃট্ডা নয় তো কি মুবো ? না সে থোকা ? জনার্দন চৌধুরী তুলো করিয়া ছধ থায় না-কি ? না ঝুমুঝুমি নিয়া থেলা করে? মা যেন ঠিক্ পাগল! মা'র বৃদ্ধি ভদ্ধি একেবারে নাই। কলাবতীকে দশ হাজার টাকা দিবে, গারে যেথানে য়া থেরে গহনা দিবে, তালুক মূলুক দিবে, বাবাকে ছই হাজার টাকা নগদ দিবে, আবার চাই কি ? বুড়ো মরিয়া ঘাইলে কলাবতীর টাকা গহনা সব আমাদের হইবে। খুড়-থুড়ে বুড়ো বলিয়াই তো আইলাদের কথা। শক্তি সামর্থ্য থাকিলে এখন কত দিন বাচিত তার ঠিক কি ? মা! তোমার কিছুমাত্র বিবেচনা নাই।"

এ কথার উপর আর কথা নাই। মা একেবারে বসিরা পড়িলেন। অবিরল ধারার তাঁহার চক্ষ্ হইতে অঞ্চ বিগলিত হইতে লাগিল। মনে করিলেন ধে, "হে পৃথিবি! তুমি ছই ফাঁক হও ধে, তোমার ভিতর আমি প্রবেশ করি।" মেয়ে ছইটাও অনেক কাঁদিলেন; কিছ

কিছুতেই কিছু হইল না। কন্ধাৰতী নীরব। প্রাণ যাহার ধু ধু করিয়া পুড়িতেছে, চক্ষে তাহার জল কোথা হইতে আসিবে ?

মা ও প্রতিবাদীদিগের নিকট হইতে, থেকু এই দকল কথা ভনিলেন।

থেতু প্রথম ভহ রায়ের নিকট যাইলেন। তহু রায়কে অক্টেক বুঝাইলেন। থেতু বলিলেন,—"মহাশয়! এরূপ অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত কল্পাবতীর বিবাহ দিবেন না। আমার সহিত বিবাহ না হয় না দিবেন, কিন্তু একটা স্থপাত্রের হাতে দিন্। মহাশয় যদি স্থপাত্রের অমুসন্ধান করিতে না পারেন, আমি করিয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়া তহু রায় ও তহুরার্ঘের পুত্র, থেতুর উপর অতিশয় রাগায়িত হইলেন। নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে বাটী হইতে ভাড়াইয়া দিলেন।

নিরঞ্জনকে দক্ষে কঁরিয়া থেকু তাহার পর জনার্দন চৌধুরীর নিকট গমন করিলেন। হাত ঘোড় করিয়া, অতি বিনীতভাবে, জনার্দন চৌধুরীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। প্রথমতঃ জনার্দন চৌধুরী দে কথা হাদিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাহার পর থেকু যথন তাঁহাকে ছই একবার বৃদ্ধ বলিলেন, তথন রাগে তাঁহার স্ক্রানীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার শেয়ার ধাতু, রাগে এমনি তাঁহার ভয়ানক কাদি আদিয়া উপস্থিত হইল যে, সকলে বোধ করিল দম স্কুটকাইয়া তিনি বা মরিয়া যান!

কাসিতে কাসিতে ভিনি বলিলেন,—"গলাধাকা দিয়া এ ছোঁড়াকে আমার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দাও।" অনুমতি পাইয়া পারিষদগণ থেতুর গলাধাকা দিতে আসিল।

থেতু, জনার্দন চৌধুরীর লাঠি গাছটা তুলিয়া লইলেন। পারি-ষদবর্গকে তিনি ধীর ভাবে বলিলেন,—"তোমরা কেহ আমার গায়ে হাত দিও না। যদি আমার গায়ে হাত দাও, তাহা হইলে এই দণ্ডে তেরমাদের মুগুপাত করিব।"

পেতৃর তথন সেই রুদ্র মৃতি দেখিয়া তয়ে সকলেই আকুল হইল। গলাধাকা দিতে আর কেহ অগ্রসর হইল না।

নিরঞ্জন উঠিয়া, উভয় পক্ষকে সান্ত্না করিয়া, থেতৃকে সেখান হইতে বিদায় করিলেন।

পেতৃ চলিয়া গেলেন। তীবুও জনার্কন চৌধুবীর রাগও থামে না, কাসিও থামে না। রাগে থর থর করিয়া শরীর কাঁপিতে লাগিল, থক থক কবিয়া ঘন ঘন কাসি আসিতে লাগিল।

কাসিতে কাসিতে তিনি বলিলেন,—ছেঁজার কি আবস্দা ! আফ্লাকে কি না বুড়ো বলে!"

গোবৰ্দ্ধন শিরোমণি বলিলেন,—"না না! আমপনি বৃদ্ধ কেন হই-বেন ? আমপনাকে যে বুড়ো বলে, সে নিজে বুড়ো।" •

় বাঁড়েশ্বর দেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাঁড়েশ্বর বলিলেন,— "হয় তো ছোকরা মদ থাইয়া আদিয়াছিল! চক্ষু হুইটা বেঁন ঠিক জবা ফুলের মত, দেখিতে পান নাই ?"

নিরঞ্জ বলিলেন,—"ও কথা বলিও না! বারা মদ থায়, তাক্স থায়। কে মদ-মূর্ণী থায়, তা সকলেই জানে। পরের নামে নিথ্যা অপবাদ দিও না।"

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

#### शनाधव-मःवान ।

গদাধর ঘোষ আদিয়া উপস্থিত হইল। চৌধুরী মহাশমকে কুডাঞ্জলিপুটে নমস্বার করিয়া অতি দূরে সে মাটীতে বদিল।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"কেমন হে গদাধর! এ কি কথা ভানিতে পাই? শিবচল্লের ছেলেটা, ঐ থেতা, কি থাইয়াছিল ? তুমি কি দেখিয়াছিলে? কি ভানিয়াছিলে ? তাহার সহিত তোমার কি কথা বার্তা হইয়াছিল ? সমুদয় বল, কোনও বিষয় গোপন করিও না।"

গদাধর বলিল, — "মহাশয়! আমি মূর্থ মারুষ। অত শত জানি' দা মানুষ যাহা হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতেছি।"

গদাধর বলিল,—"আর বংসর আমি কলিকাতার গিরাছিলাম। কোথার থাকি? তাই রামহরির বাসার গিরাছিলাম। সদ্ধা বেলা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় এক মিন্দৈ হাঁছি মাথার করিয়া পথ দিয়া কি শব্দ করিতে করিতে মাইতেছিল। সেই শব্দ শুনিয়া রামহরি বাবুর ছেলেটা বাটার ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, আর থেতুকে বলিল,—'কাকা, কাকা! কুলকী যাইতেছে, আমাকে কিনিয়া দাও।' থেতু তাহাকে ছুই পয়সায় কিনিয়া দিলেন। তাহার পর থেতু আমাকে কিজাগা করিলেন,—

'গদাধর! তুমি একটা কুলকী থাইবে।' আমি বলিলাম 'না मामाठीकूत । आभि कूनकी थारे ना। तामरति तातूत (हल (थेजूक वनिन,—'काका! जूमि थाहेरव ना ?' (थजू वनिन,—'ना, जामात পিপাসা পাইয়াছে, ইহাতে পিপাসা ভাঙ্গে না, আমি কাঁচা বর্থ थोरेव।' এरे कथी विनिया (थेजू वाहित्त यारेलन। कि कूकन श्रात একটা দাদা ধব্ধবে কাঁচের মত ঢিল গামছায় বাঁধিয়া বাটী আনিলেন। সেই চিল্টী ভাঙ্গিয়া জলে দিলেন, সেই জল থাইতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞানা করিলাম,—'দাদাঠাকুর! ও কি ?' থেতু বলিলেন,—'ইছার নাম বরধ। এই গ্রীম কালের দিনে यथन तुरु लिलामा इम, उथन हैहा आरल मिरल जल भीउन इम। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দাদাঠাকুর! সকল কাঁচ কি জলে দিলে, জল শীতল হয় ?' খেতু উত্তর করিলেন,—'এ কাঁচ নয়, - এ বরখ। জল জমিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা জল। নদীতে যে জল দেখিতে পাও, ইহাও তাই, জমিয়া গিয়াছে এই মাত্র। আকাশ হইতে যে শিল পড়ে, বর্থ তাহাই; সাহেবেরা বর্থ কলে প্রস্তুত করেন। একটু হাতে করিয়া দেখ দেখি ?' এই বীলিয়া আম ছাতে একটু থানি দিলেন। হাতে রাখিতে না রাখিতে আৰু হাত যেন করাত দিয়া কাটতে লাগিল। আমি হাতে সাথি পারিলাম না, আমি ফেলিয়া দিলাম। ভাহার পর থেতু বলিলেন,-\ পদাধর। একটু থাইয়া দেখ না ? ইহাতে কোনও দোষ নাই। আমি বলিলাম,—'না দাদা ঠাকুর! তোমরা ইংরেজি পড়িয়াছ, ভোমাদের সব থাইতে আছে, তাহাতে কোনও দোব হয় না।

আমি ইংরেজি পড়ি নাই। সাহেবেরা যে ক্রব্য কলে প্রস্তুত করেন সে ক্রব্য থাইলে আমাদের অধর্ম হয়, আমাদের জাতি বাষ।"

চৌধুরী মহাশন্ধকে সংখাধন করিয়া গদাধর বলিলেন,—"ধর্মাব-ভার,! আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা আপনাকে বলিলাম। ভার পর খেতু আমাকে অনেক সেকালের কথা জিজ্ঞানা করিলেন, অনেক সেকালের কথা-বার্তা হইল, সে বিষয় এখানে আর বলিবার আবঞ্চক নাই।"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না, কি কথা হইরাছিল, ভূমি সমুদর বল। কোনও কথা গেখান করিবে না।"

গোবৰ্দ্ধন শিরোমণিকে সংখাধন করিয়া গদাধর বলিল,—"শিরো-মণি মহাশয়!ু সেই গরদওয়ালা বান্ধণের কথা গো!"

শিরোমণি বলিলেন,—"সে বাজে কথা। সে কথা আর ভোমাকে বিশুত হইবে না!"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না, ধেতার সহিত তোমার কি কথা ইইয়াছিল, আমি সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। গরদওয়ালা বাজণের কথা আমি অল অল শুনিয়াছিলাম, গ্রামের সকলেই সে কঁথা জানে। তবে ধেতা তোমাকে কি জিজ্ঞানা করিল, আর তুমি কি বলিলে, সে কথা আমি জানিতে ইচ্ছা করিল,"

গদাধর বলিতেছে,—''তাহার পর থেতৃ আমাকে জিজ্ঞানা ুক্তিলেন,—'গদাধর! আমাদের মাঠে সে কালে না কি মাছ্য যারা

হইত ? মার তুমি না-কি সেই কাজের একজন কর্মান্ত হিলেক आमि छेखत कतिनाम,—'नानाठीक्त ! छेठका वसत्य कार्या कि क्तिश्रोहि, कि ना क्तिशाहि, त्म क्थांश्र अथन आंत्र काल कि 🔻 এখন তো আর সে সব নাই? এখন কোম্পানির কড়া হকুম। (थेकू रिजातन,-'का नटि ! करन का कारत दिकाएक कथा শামার শুনিতে ইচ্ছা হয়। ভূমি নিজে হাতে এসব করিয়াছ. তাই তোমাকে জিজ্ঞানা করিতেছি। তোমরা ছই চারি জন বা বৃদ্ধ আছে, মরিয়া গেলে, আর এসব কথা ভনিতে পাইব না। আর দেও, গ্রামের দক্লেই তো জানে? যে তুমি এ কাজের এক জন দলার ছিলে!' আদি বলিকান,—'না দাদাঠাকুর! আপ-নারা থাকিতে আমরা কি কোনও কাজের সর্দার হইতে পারি ? व्यापनाता बाक्यप, व्यामारमत रमवजा। मकन कारसत मनीत ীআপনারা ব' ভাছার পর থেকু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে ভোমা-দের দলের দর্দার কে ছিলেন ?' আমি বলিলাম,—'আ্রা! আমাদের দুলের সর্দার ছিলেন কমল ভট্টাচার্য্য মহাশর। এক সক্ষে কাজ •করিতাম বলিয়া তাঁহাকে আমিরা কমল, কমল, বলিয়া ডাকিতাম। তিনি একণে মরিয়া গিয়াছেন।' থেতু ভাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গলাধর! তোমরা কথনও জ্রান্ধন মারিরাছ 🎨 আমি বলিলাম,--- 'আজ্ঞা। মাঠের মাঝ খানে যারে পাই-তাম, তাহাকেই মারিতাম। তাহাতে কোনও লোষ নাই। পরিচয় লইয়া মাথায় লাঠি মারিতে গেলে আর কাজ চলে না। পথিকের কাছে কি আছে না আছে, সে কথা জিজানা করিয়াও

মারিতে সেলে হলে না। প্রথমে নারিয়া কেলিতে হইত। তাহার পর গলার পৈতা থাকিলে জানিতে পারিডাম রে, বে লোকটা আন্ধণ, না থাকিলে বুঝিতাম বে, সে শৃত্র। আর প্রাপ্তির বিষয় य किन त्यक्रण चमुटि शांकिछ त्मरे मिन त्मरेक्रण रहेछ। कछ হতজ্ঞাগা পথিককে মারিরা শেষে একটা পরসাও পাই নাই। ট্যাকে, কাচায়, কোঁচায় খুঁজিয়া একটা প্রসাও বাহির হর নাই । प्त दविदेश खूबारहात, इंहे, वब्बाद! अथ हिन्दि वानू, होका কড়ি সঙ্গে নিয়া চল। তানা শুধু হাতে। বেটাদের কি অভায় বলন দেখি, দাদাঠাকুর ? একটা মাত্রৰ মারিতে কি কম পরিশ্রম হয় প থালি হাতে রাস্তা চলিয়া আমাদের সব পরিশ্রম বেটারা নষ্ট করিত।' থেতু আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাঁ, গুদাধর া মাহুৰের প্রাণ কি সহজে বাহির হয় না 🕍 আয়ি त्रिनाम,- 'मकरनत थांग ममान मद्य। एकर वा नाठि थारेए ना খাইছে উদ্দেশে মরিয়া যায়। কেহ বা ঠুশ করিয়া এক যা থাইয়াই মরিয়া যায়। আর কাহাকেও বা তিন চারি জনে পডিয়া পঞ্চাশ খা লাঁঠিতেও মারিতে পারা যায় না। একুবার একজন ব্ৰাহ্মণকে মারিতে বড়াই কট হইয়াছিল।' থেকু আমাকে জিজাসা कतिरलन,--'कि इंदेशाहिन' ?"

গোবর্জন শিরোমণির পানে চাহিয়া গদাধর বলিল,—"শিরোমণি মহাশর! দেই কণা গো!"

শিরোমণি বলিলেন,—"চৌধুরী মহাশর! আপনার আরু ও সর পাপ কথা শুনিয়া কান্ধ নাই। একণে ক্ষেত্রচক্রকে নইয়া কি কুরা यात्र, आञ्चन, তাহার বিচার করি। সাহেবের জল পান কুরিরা অবস্থাই তিনি সাহেবত প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই!"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না! থেতার সহিত গদাধরের কি কি কথা হইয়ছিল, আমি সমস্ত শুনিতে চাই। ছেঁড়া বে গদাধরকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অবশ্রুই কোনও না কোনও ছুরভিদন্ধি থাকিবে। গদাধর! তাহার পর কি হইল, বল।"

গদাধর পুনরায় বলিতেছে,—বেতৃ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন (य, 'खान्नन मातित् कहे इहेत्राहिल त्कन ?' आमि विल्लाम,—'नाना ঠাকুর ! কোথা হইতে একবার তিন জন বাহ্মণ আমাদের গ্রামে গরদের কাপড় বেচিতে আদেন। গ্রামে তাঁহারা থাকিবার স্থান পাইতেছিলেন না। বাদার অবেষণে পথে পথে ফিরিতে ছিলেন। আমার সকে পথে দেখা হইল। একটা পাতা হাতে করিয়া আমি তথন গ্রাহ্মণের পদগুলি আনিতে যাইতে ছিলাম। প্রভ্যহ ত্রান্ধণের পদধূলি না ধাইয়া আমি কথনও জলগ্রহণ করি ना। ब्राक्षन (पिश्रा यामि प्रहे পाতा । उाहाएन पर्पृति नहेनाम, আর বলিলাম,—'আস্থন আমার বাড়ীতে আপনাদিগকে বাদা দিব ষ্ঠাহার। আমার বাড়ীতে বাসা লইলেন। আমাদের গ্রামে তিন मिन त्रहिलान, व्यानक श्रीन कालफ व्यक्तिन, व्यानक है।का পাইলেন। আমি দৈই সন্ধান কমলকে দিলামণ কমলতে আমাতে পরামর্শ করিলাম যে, 'তিনটীকে সাবাড় করিতে হইবে।' দৃশত্ব অন্ত কাহাকেও কিছু বলিলাম না, কারণ তাহা হইলে ভাগ

भिराक हेरेरव। कमनारक दिननाम,—'कृषि आर्ग गित्रा मार्कित মাঝ बाনে नुकारेबा बाक। অতি প্রত্যুবে ইহাঁদিগকে আমি मह्म महेबा याहेव। इहे बहुतहे हमहे थान कार्या मुमाधा कतिव। তাহার পর দিন প্রভূচে আমি সেই তিন জন ব্রাহ্মণকে পথ (तथारैवात कना लहेबा ठिललाम। छगवात्नत अमिन कुना (य. तम् দিন ঘোর কোয়াসা হইয়াছিল, কোলের মাতুষ দেখা যায় না। নিৰ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্ৰ কমল বাহির হইয়া এক জ্ঞানের মাথার লাঠি মারিলেন, আমিও সেই সময় আর এক জনের মাথায় লাঠি মারিলাম। তাঁরা, ছই জনেই পড়িয়া গেলেন। আমরা দেই ত্ই জনকে শেষ করিতেছি, এমন সময় তৃতীয় ব্রাহ্মণটা প্লাইলেন। কমল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন আমিও আনশর কাজটা সমাধা করিয়া ওাঁহাদিগের পশ্চাৎ দৌড়িলাম। ব্রাহ্মণ, গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শিরোমণি মহার্শয়ের বাটাতে গিয়া,—'ব্রহ্মহত্যা হয়! ব্রাহ্মণের প্রাণ রকা কর্মন,- ' এই বলিয়া আত্রর লইলেন। অতি সেহের সহিত শিরোমণি মহাশন্ধ তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে মধুর বচনে বলিলেন,—'জীবন, ক্ষণভঙ্গুর! পদ-পত্রের উপর জলের ভাষে। সে জীবনের ক্ষতা এত কাতর কেন বাপু ?' এই বলিয়া ত্রাহ্মণকে পাঁজা করিয়া, বাটীর বাহিরে দিয়া, শিরোমণি মহাশর ঝমাৎ করিয়া বাটীর ছারটা বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্ষল পুনরায় ব্রাহ্মণকে মাঠের দিকে তাডাইয়া লইয়া চলিলেন। बान्तग यथन (मथिलन एर, जाद तका नारे, कमन छाहारक धद धद

হইরাছেন, তবন তিনি হঠাৎ ফিরিয়া কমলকে ধরিলেন। । কিছু ক্ষণের নিমিত্ত হই জনে হটা-হটি হইল। হাতীর মত কমলের শরীরে বল. কমলকে তিনি পারিবেন কেন ? কমল তাঁহাকে ষাটীতে ফেলিয়া দিলেন, তাঁহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন, তাঁহার নাভি কুণ্ডলে পারের বৃদ্ধাঙ্গুলি বসাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিভে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ-দেবভার এমনি কঠিন আংগ যে, তিনি অজ্ঞানও হন্না, মরেনও না। ক্রমাগত কেবল এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন,—'হে मध्रुतमा आमारक तका कता हर मध्रुतमा आमारक तका কর। বাপ সকল। একাইত্যা হয়। কে কোণা আছ, আসিরা আমার প্রাণ রক্ষা কর।' আমি পশ্চাতে পডিয়াছিলাম। কোন मिटक बाक्षण भनारेब्रांह्न, जात कमन वा कान् मिटक शिक्षांह्म, কোরাসার জন্য ভাষা আমি দেখিতে পাই নাই। এখন প্রাক্ষণের চীংকার ভ্রনিয়া আমি সেই দিকে দৌডিলাম। গিয়া দৈথি, ব্রাহ্মণ মাটীতে পড়িরা রহিয়াছেন, কমল তাঁহার ত্রুকের উপরে, ক্ষল স্থাপনার হুই হাত দিয়া আঞ্চণের ছুটা হাত ধরিয়া মাটীতে চাপিয়া রাথিয়াদেন, কমলের বাম পা মাটীতে ওহিয়াছে, দক্ষিণ পা ব্রাক্ষণের উদরে, এই পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ঘোরতর বলের সহিত ব্রাহ্মণের নাভিত্র ভিতর প্রবেশ করাইতেছেন। পড়িয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণ চীৎকার করিতেছেন। কমল আমাকে বলিলেন,— 'এ বামুন বেটা কি বজ্জাং! বেটা যে মরে নাছে। গদাবর ! नीय अकता वा इब कता जा ना स्टेटन विधात ही कारत लाक

व्यानिता পড़िर्दा' व्यामात शास्त्र छथन गाठि हिन ना । निकरि এক থান পাণর পড়িয়া ছিল। সেই পাণর থানি লইরা আমি ব্রান্ধণের মাথাটা ছেঁচিয়া দিলাম। তবে ব্রান্ধণের প্রাণ বাহিত্র হইল। বাহা হউক, এই ত্রাহ্মণকে মারিতে পরিশ্রম হইরাছিল বটে, কিন্তু সেবার লাভও বিলক্ষণ হইয়াছিল। অনেক গুলি টাকা আর অনেক গরদের কাপড় আমরা পাইরাছিলাম। কি করিয়া নশিরাম দর্দার এই কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। নশিরাম ভাগ চাহিলেন। আমরা বলিলাম.—'এ কাজে তোমাকে কিছু করিতে হয় নাই, তোমাকে আমরা ভাগ দিব কেন ?' কথার কথার কমলের সহিত নশিরামের ঘোরতর বিবাদ বাধিরা উঠিল, ক্রমে মারা-মারি হইবার উপক্রম হইল। কমল পৈতা हिं छित्रा नश्मित्रामत्क भाभ नित्नम । कमन, छड्डोहार्या द्वाक्षण। সাক্ষাৎ অগ্নি ক্তরূপ। শিবা যজমান আছে। সেরপ ব্রাক্ষণের অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। পাঁচ দাত বংদরের মধ্যেই মুখে রক্ত উঠিয়া নশিরাম মরিয়া গেল। যাহা হউক, সেই সব কাপড় হইতে এক জ্বোড়া ভাল গরদের কাপড় আমন্ত্রা শিরোমণি মহাশরকে দিয়াছিলাম। যথম সেই গরদের কাপড় থানি পরিয়া, लाक्बांग काँदि क्लिया. क्लिंगों कांग्रिया. निर्द्धांमिन महानव পথে যাইতেন, তথন স্কলে বলিত.—'আহা! যেন কন্দৰ্প পুৰুষ বাহির হইয়াছেন !' বয়স-কালে শিরোমণি মহাশয়ের রূপ দেখে কে ? না, শিরোমণি মহাশয় ?"

শিরোমণি মহাশয় বলিলেন,—"গদাধর! তোমার এরপ বাক্য

বলা উচিত নয়। তুমি বাহা বলিতেছ, তাহার আমি কিছুই
জানি না। পীড়া-শীড়ার তোমার বৃদ্ধি লোপ হইয়াছে। আমি
তোমার জন্ত নারায়ণকে তুলদী দিব। তাহা হইলে তোমার
পাপক্ষ হইবে।"

নিরঞ্জন এই সমুদর বৃত্তান্ত শুনিতেছিলেন, মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিখাস পরিত্যাগ করিছেছিলেন, আর বলিতেছিলেন,—"হা মধু-হুদ্দ। হা দীনবন্ধ।"

জনার্দন চৌধুরী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর কি হইল, গদাধর ?"

গদাধর উত্তর করিল,—"তাহার পর আর কিছু হয় নাই।
বেত্, অনেক কণ চুপ করিয়া থাকিয়া, অন্তমনত্ব ভাবে আমাকে
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'একটু বরধ থাবে গদাধর ?' আমি
বর্ণিলাম,—'না দাদাঠাকুর! আমি বরথ থাইব না, বরথ থাইলে
আমার অধুর্ম হইবে, আমার জাতি যাইবে'।

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—"তবে তুমি নিশ্চয় বলিতেছ যে, থেতু বরফ থাইবাছে ?"

গদাধর উত্তর করিল,—"আজ্ঞা হাঁ, ধর্মাবতার!ু আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আপনি আকণ! আপনার পারে হাত দিয়া আমি দিব্য করিতে পারি।"

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

#### বিকার।

গদাধরের মূথে সকল কথা শুনিরা, জনার্দন চৌধুরী তথন তত্ত্ব রাম প্রভৃতি গ্রামের ভদ্র লোকদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—
"আজ আমি ঘোর সর্বানারের কথা শুনিলাম। জাতি কুল, ধর্মকর্ম,
সব লোপ হইতে বসিল। পিতা পিতামহদিগকে যে এক গণ্ডুব জল
দিব, তাহারও উপায় রহিল না। ঘোর কলি উপস্থিত।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে, মহাশর ?"
জনার্জন চৌধুরী উত্তর করিলেন,—"শিবচন্দ্রের পুত্র ঐ বে
থেতী, যে কলিকাতায় রামহরির বাসায় থাকিয়া ইংরেজি পড়ে,
সে বরফ থার। বরফ সাহেবেরা প্রস্তুত করেন, সাহেবের জল।
শিরোমণি মহাশয় বিধান দিয়াছেন যে, বরফ থাইলৈ সাহেবছ
প্রাপ্ত হয়। সাহেবছ প্রাপ্ত লোকের সহিত সংস্ত্রব রাখিলে সেও
সাহেব হইয়া যায়। তাই, এই থেতার সহিত সংস্ত্রব রাখিল সকলেই
আমরা সাহেব হইতে বসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া দেশ শুদ্ধ লোক একেবারে মাথার হাত দিয়া বিসিয়া পড়িলেন। স্ব্বনাশ! বরফ থার ? যাঃ, এইবার ধর্ম কর্মা স্ব গেল! সর্কের চেয়ে কিন্তু ভাবনা হইল বাঁড়েখরের। ডাক ছাঞ্ছিয়া তিনি কাঁদেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ধর্মগত প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। কত যে তিনি "হায়, হায় !" করিলেন, তাহার কথা আর কি বলিব !

যাহা হউক, দর্মবাদি সন্মত হইরা থেডুকে 'একঘোরে' কর। স্থির হইল।

নিরঞ্জন কেবল ঐ কথার সার দিলেন না। নিরঞ্জন বলিলেন,—
"আমি থাকিতে থেতৃকে কেহ এক্লোরে করিতে পারিবে না।
আমিরা না হয় ছ'ঘোরে হইয়া থাকিব।"

নিরঞ্জন আরও বলিলেন,—"চৌধুরী মহাশর! আন্ধ প্রাতঃকাল হইতে যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে ব্রিতেছি যে, ব্যের কলি উপস্থিত। নিদাফণ নর-হত্যা বন্ধ-হত্যার কথা শুনিলাম। চৌধুরী মহাশর! আপনি প্রাচীন, বিজ্ঞ, লন্ধীর বরপুত্র; বিধাতা আপনার প্রতি প্রপ্রয়। এ কুচক্র আপনাকে শোভা পায় না! লোককে জাতিচ্যুত করার কিছুমাত্র পৌক্ষ নাই পতিতকে উদ্ধার করেন করাই মন্ত্রের কার্য্য। বিষ্ণু ভগবান্ পতিতকে উদ্ধার করেন কলিয়াই উাহার নাম 'পতিত-পাবন' হইয়াছে। পৃথিবীতে সক্ষনক্ষা সেই পতিত-পাবনের প্রতিরূপ। এই বাঁড়েখরের মত ম্বাগানে আর অভক্ষ্য-ভক্ষণে যাহারা উন্মন্ত, এই তম্ব রায়ের মত যাহানিগের অপত্য বিক্রম-জনিত শুল গ্রহণে মানস কল্মিত, এই গোবর্দ্ধনের মত যাহারা বৃদ্ধতা, বিষ্

वह वित्रा नित्रक्षन प्रयान इहेटल खादान इहिर्दिन ।

নিরঞ্জন চলিয়া বাইলে, গোবর্জন শিরোমণি বলিলেন,—"বাঁড়েখর বাবাজীকে ইনি গালি দিলেন। বাঁড়েখর বাবাজী বীর পুরুষ। বাঁড়েখর বাবাজীকে অপমান করিয়া এ গ্রামে আবার কে বাস করিতে পারে ?"

খেতু যে একবোরে হইরাছেন,—নিয়মিতরূপে লোককে সেইটী দেখাইবার নিমিন্ত, ত্রীর মাসিক প্রান্ধ উপলকে জনার্কন চৌধুরী সপ্তগ্রাম সমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল যে, কুস্থমঘাটী নিবাসী শিবচহুন্তর পুত্র, ক্ষেত্র, "বরফ" খাইরা ক্লন্তান হইরাছে।

সেই দিন বাজিতে বাঁড়েবর চারি বোতল মহরার মল আনিলেন। তাঁরীফ শেখের বাড়ী হইতে চুপি চুপি মুরগী রাঁধাইরা আনিলেন। পাঁচ ইয়ার জুটিরা পরম প্রথে পান ভোজন হইল। একবার কেবল এই প্রথে ব্যাঘাত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। থাইতে থাইতে বাঁড়ে বরের মনে উদর হইল বে, তারীফ শেব হয়-ভো মুরগীর সহিত বরফ মিশ্রিত করিয়াছে। তাই তিনি হাত তুলিয়া লাইলেন, আর বলিলেন,—"আমার বাওয়া হইল না। বরফ মিশ্রিত মুরগী থাইয়া শেষে কি জাতিটী হারাইব চু" সকলে আনেক বুঝাইলেন যে, মুরগী বরফ দিয়া রায়া হয় নাই। ভবে তিনি পুনরায় আহারে প্রস্তুত্ত হইলেন। পান ভোজনের পর নিরপ্তনের বাটাতে সকলে গিয়ী টিল ও গোহাড় ফেলিতে লাঞ্চিলেন। এইরপ ক্রমাগত প্রতি রাজিতে নিরপ্তনের বাটাতে চিক

ও গোহাড় পড়িতে লাগিল। আর সহ্ করিতে না পারিয়া, নির্ম্পন ও তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে পৈত্রিক বাস্তভূমি পরিত্যাগ করিয়া অক্ত গ্রামে চলিয়া গেলেন।

থেতু বলিলেন,—"কাকা মহাশয়। আপনি চলুন। আমিও এ গ্রাম হইতে শীঘ্র উঠিয়া যাইব।"

থেতুর মা'র নিকট যে ঝী ছিল, সে ঝীটী ছাড়িয়া গেল। সে বলিল,—"মা ঠাকুরাণী! আমি আর ভোমার কাছে কি করিয়া থাকি? পাঁচজনে তাহা হইলে আমার হাতে জল খাইবেনা।"

আরও নানা বিষয়ে থেডুর মা উৎপীড়িত হইলেন। ধেডুর মা বাটে স্নান করিতে বাইলে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা দ্রে দ্রে থাকেন, পাছে থেডুর মা তাঁহাদিগকে ছুইরা ফেলেন।

বে কমল ভট্টাচার্য্যের কথা গদাধর ঘোষ বলিরাছিলেন, এক
দিন সেই কমলের বিধবা স্ত্রী মুথ ফুটিয়া থেতুর মাকে বাললেন,—"বাছা! নিজে সাবধান হইতে জানিলে, কেছ আর কিছু
বলে না! বসিতে জানিলে উঠিতে হর না। তোমার ছেলে বরফ
খাইয়াছে, তোমাদের এখন জাতিটী গিয়াছে। তা রলিয়া আমা
দের সকলের জাতিটী মার কেন ? আমাদের ধর্ম কর্ম নাশ কর
কেন ? তা তোমার, বাছা, দেখিভেছি, এ ঘাটটী না হইলে আর
চলে না। সেদিন, মেটে কল্সীটী থেই কাঁকে করিয়া উঠিয়াছি,
আর তোমার গারের জলের ছিটা আমার গারে লাগিল, তিন
পরসার কল্সীটী আমাকে কেলিয়া দিতে হইল। আমাকে পুনরায়

শ্বান করিতে হইল। আমরা তোমার, বাছা, কি করিরাছি? বে, ভূমি আমাদের সঙ্গে এত লাগিয়াছ?"

থেতুর মাকোনও উত্তর দিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিলেন।

 ধেতৃ বলিলেন,—"মা! কাঁদিও না। এথানে আর আমরা অধিক দিন থাকিব না। এ গ্রাম হইতে আমরা উঠিয়া যাইব।"

ধেত্র মা বলিলেন,—"বাছা! অভাগীরা যাহা কিছু বলে, তাহাতে আমি হঃধ করি না। কিন্তু তোমার মুধপানে চাহিয়া রাত্রি দিন আমার মনের ভিতর আগুণ জলিতেছে। তোমার আহার নাই, নিজা নাই। ১ একদও তুমি স্থাহির নও। শরীর তোমার শীর্ণ, মুথ তোমার মিলন। ধেতু! আমার মুধপানে চাহিয়া একটু স্থাহির হও, বাছা!"

থেতু বলিলেন,— "মা! আর সাত দিন! আজে মাসের হইল
১৭ তারিথ। ২৪ শে তারিথে কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে। সেই দিন
আশাটী আমার সমূলে নির্দুল হইবে। সেই দিন আমরা জ্পন্মের
মত এ দেশ ইইতে চলিয়া যাইব।"

বেত্র মা বলিলেন,—"দাসেদের মেরের কাছে" শুনিনাম বে,
কল্পাবতীকে আঁর চেনা বার না। সে রূপে নাই, সে রং নাই,
সে হাসি নাই। আহা! তবুও বাছা মা'র হুংথে কাতর।
আপনার সকল হুংথ ভূলিয়া, বাছা—আমার মা'র হুংথে হুংধী!
কল্পাবতীর মা রাত্রি দিন কাঁদিতেছেন, আর কল্পাবতী মাক্ষে
বুঝাইতেছেন।

শুনিলাম, সে দিন ক্ষাবতী মাকে বলিয়াছেন যে, শ্রাপ্
ছুমি কাঁদিও না। আমার এই কয় থানা হাড় বেচিয়া বাবা
ধনি টাকা পান, তাতে হংথ কি, মা? এরণ কত হাড় শশান
ঘাটে পড়িয়া থাকে, তাহার কয় কেহ একটা পয়সাও দেয় না।
আমার এই হাড় ক-থানার যদি এত ম্ল্য হয়, রাপ ভাই সেই
টাকা পাইয়া মদি স্থী হন, ডার কয় আর আমরা ছয়থ কেন
করি, মা? তবে মা! আমি বড় ছর্মল হইয়াছি, শরীরে আমার
স্থ্য নাই। পাছে এই কয় দিনের মধ্যে আমি মরিয়া যাই,
সেই তয় হয়। টাকা না পাইতে পাইতে মরিয়া গেলে, বাবা
আমার উপর বড় রাগ করিবেন্ণ আমি তো ছাই হইয়া
যাইব, কিন্তু আমাকে তিনি যথনি মনে করিবেন, আর তথনি
কত গালি দিবেন।"

প্রকৃষ মা প্ররাষ কলিলেন,—"থেতু! কছাবতীর কথা যা আমি শুনি, তা ভোমাকে বলি না, পাছে ভূমি অবৈর্ঘ্য হইরা পড়। কঁছাবতীর বেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, ক্লাবতী আর অধিক দিন বাঁচিবে না।"

থেতু বলিলেন,—"মা! আমি তন্ত রারকে বলিলাম যে, 'রাছ মহাশর! আপনাকে আমার সহিত কলাবতীর বিবাহ দিতে হইবে না, একটা স্থপাত্রের সহিত দিন। রামহরি দাদা ও আমি, ধনাত্য স্থপাত্রের অন্তুসন্ধান করিয়া দিব।' কিন্তু মা! তন্তু রায় আমার কথা ওনিলেন না, অনেক গালি দিয়া আমাকে তাড়াইরা দিলেন। আমাদের কি মা? আমরা অন্ত প্রামে গিরা

বাস করিব। কিন্তু ক্লাবতী বে এখানে চিরছ:খিনী হইয়া রহিল, দেই মা ছঃধ। আমি কাপুরুষ যে, ভাছার কোন উপায় করিতে পারিলাম না, সেই মা ছঃখ। জার, ঝা, यनि ক্ষাবতীর বিষয়ে কোনও কথা শুনিতে পাও, তো আমাকে বলিও। আমার নিক্ট কোনও কথা গোপন করিও না। আহা! সীতাকে এ সময়ে কলিকাতায় কেন পাঠাইয়া দিলান! শীতা যদি এথানে থাকিত, ভাছা হইলে প্রভিদিনের শঠিক সংবাদ পাইতাম।"

থেতুর মা, তার পর দিন থেতুকে বলিলেন,—"আজ শুনিলাম, কন্ধাবতীর বড় জ্বর হইরাছে। আহা! ভাবিয়া ভাবিয়া বাছার যে জর হইবে, সে জার বিচিত্র কথা কি ? বাছার এখন প্রাণ রক্ষা হইলে হয়। জনাদিন চৌধুরী কবিরাজ পাঠাইয়াছেন, আর বলিয়া দিয়াছেন যে, বেমন করিয়া হউক, চারি দিনের শ্রেষা কন্ধাৰতীকে ভাল করিতে হইবে।"

্থেতৃ বলিলেন,—"তাই-তো মা! এখন কল্পাবতীর প্রাণ-টা রকা হইলে • হয়। মা। কলাবতীর বিড়াল আদিলে এ কর দিন তাহাকে ভাল করিয়া ছধ মাছ থাইতে দিবে। হাঁমা! আমরা এখান হইতে চলিয়া ঘাইলে, কল্পাবতীর বিড়াল কি আমাদের বাড়ীতে আর আসিবে? না, বড়মারুষের বাড়ীতে পিয়া আমাদিগকৈ ভূলিয়া যাইবে ?"

ংগত্র মা কোনও উত্তর দিলেন না, আঁচলে চকু মুছিল লাগিলেন।

তাহার পর দিন থেতুর মা জানিয়া আসিলেন যে, কলাবভীর জার কিছুমাত্র কমে নাই। কলাবতী অজ্ঞান অভিভূত।

ু এইন্ধপে দিন দিন কন্ধাবতীর পীড়া বাড়িতে লাগিল, কিছুই কমিল না। সাত দিন হইল। বিবাহের দিন উপস্থিত হইল।

সে দিন কন্ধাৰতীর গান্ধের বড় জ্ঞালা, কন্ধাৰতীর বড় পিপানা।
কন্ধাৰতী একেবারে শ্যা-ধরা। কন্ধাৰতীর সমূহ রোগ। কন্ধাৰতীর
খোর বিকার। কন্ধাৰতীর জ্ঞান নাই, সংজ্ঞা নাই! কন্ধাৰতী
লোক চিনিতে পারেন না। কন্ধাৰতী এখন যান্, তখন যান্।





### কঙ্কাবতী।

## দ্বিতীয় ভাগ।



### প্রথম পরিচ্ছেদ।

......

নৌকা।

বড় পিপাদা, বড় গায়ের জালা ! কম্কাবতী মনে করিলেন ;—

"যাই, নদীর ঘাটে যাই, সেই থাৰে বিদিয়া এক পেট জল থাই, আর গাারে জল মাথি, তাহা হইলে শান্তি পাইব।"

নদীর ঘাটে বিসিন্না কলাবতী জল মাথিতেছেন, এমন সমরে কে বলিল,—"কেও, কলাবতী ?" কল্পাবতী চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কেহ কোথাও নাই। কে এ কথা বলিতৈছে, কল্পাবতী তাহা ছির করিতে পারিলেন না। নদীর জলে দুরে কেবল একটী কাতলা মাছ ভাদিতেছে, আর ডুবিতেছে, তাহাই দেখিতে পাইলেন।

প্নরার কে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেও, কন্ধাবতী ?"
কন্ধাবতী এইবার উত্তর করিলেন,—"হাঁ গো আমি কন্ধাবতী।"
প্নরায় কে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি বড় গায়ের ন্ধালা,
তোমার কি বড় পিগাসা ?"

কলাবতী উত্তর করিলেন,—"হাঁ গো, আমার বড় গান্তের জালা, আমার বড় পিপাসা।"

ুকে আবার বলিল,—"তবে তুমি এক কাজ কর না কেন ? নদীর মাঝ খাদে চল না কেন ? নদীর ভিতর অতি স্থশীতল ঘর আনুছে, দেখানে যাইলে ভোমার পিপাসার শান্তি হইবে, ডোমার শরীর জুড়াইবে ৭"

ককাবতী উত্তর করিলেন,—"নদীর মাঝ খান বেঁ গা আনেক দুর। সেথানে আমি কি করিয়া যাইব গু"

েদ বলিল,—"কেন ? ঐ বে জেলেদের নৌকা রহিয়াছে? ঐ নৌকার উপর বদিয়া,কেন এদ না ?"

জেলেদের এক থানি নৌকার উপর গিয়া কলাবতী বদিলেন।

এমন সময় বাটীতে কলাবতীর অনুসদ্ধান ছইল। "কলাবতী
কোথার গেল, কলাবতী কোথায় গেল ?" এই বলিয়া একটা গোল

পড়িল। কে বলিল,—"ও গো! তোমাদের কল্পাবতী ঐ খাটের দিকে গিরাছে।"

কল্পাবতীর বাড়ীর সকলে মনে করিলেন যে, জনান্ধন চৌধুবীর সহিত বিবাহ হইবার ভয়ে কলাবতী পলায়ন করিতেছেন। তাই কল্পাবতীকে ডাকিয়া আনিবার জন্ম প্রথমে বড় ভগ্নী ঘাটের দিকে দৌড়িলেন। ঘাটে আসিয়া দেখেন না, কলাবতী এক খানি নৌকার উপর চডিয়া নদীর মাঝ খানে যাইতেছেন।

কঙ্কাবতীর ভগী বলিলেন,—

"কন্ধাৰতী বোন্ আমার, ববে ফিরে এস না ? বড় দিদি হই আমি, ভীল কি আর বাস না ? তিন ভগ্নী আছি দিদি, গুইটী বিধবা তার। কন্ধাৰতী তুমি ছোট, বড় আদরের মা'র।" নোকায় বসিয়া বসিয়া কন্ধাৰতী উত্তর করিলেন,—

"শুনিয়াছি আছে না কি জলের ভিতর।
শান্তিমর স্থময় স্থশীতল ঘর।
নেই থানে বাই দিদি পৃজি তোমার পা।
এই ক্লাবতীর নৌকা থানি হথু বা।"

এই কথা বলিভেই কলাবতীর নৌকা থানি আরও গভীর জলে ভালিয়া গেল।

তথন, গুই আসিয়া কহাবতীকে বলিলেন,—

"কহাবতী ঘরে এস, কুলেতে দিওনা কালি।

রেগেছেন বাবা বড়, দিবেন কন্তই গালি।

বালিকা অব্র ভূমি, কি জান সংগার কথা ? ঘরে ফিরে এস, দিও না বাপের মনে ব্যথা।"

কন্ধাৰতী উত্তর করিলেন,—

"কি বলিছ দাদা তুমি বুঝিতে না পারি। জলিছে আগুণ দেহে নিবাইতে নারি। বাও দাদা ঘরে বাও হও তুমি রাজা। এই কঙ্কাবতীর নৌকা থানি হথু যা।"

আই কথা বলিতেই কৃষ্ণাবতীর নৌকাথানি আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল।

তথ্ন কলাবতীর মা আসিয়া বলিলেন,—

"কলাবতী লক্ষী আমার, বৃরে ফিরে এস না ?

কাঁদিছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর কোরো না।
ভাত হ'ল কড় কড়, ব্যঞ্জন হইল বাসি।

"কলাবতী মা আমার, সাত দিন উপবাসী।"

কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—

"বড়ই পিপানা মাতা না পারি দহিতে। ভূষের আঞ্চণ দদা অনিছে দেহেতে। এই আগুণ নিবাইতে বাইতেছি মা। কলাবতীর নৌকা থানি এই ছথু যা।"

্ এই বলিতে কলাবতীর নৌকাথানি আরও দুর জলে ডাসির। গল।

#### उधन वांभ व्यामियां विमालन,---

- "কল্পাবতী খরে এস, হইবে তোমার বিয়া।
   কত যে হোডেছে ঘটা, দেখ তুমি খরে গিয়া।
   গহনা পরিবে কত, আর সাটিনের জামা।
- কত যে পাইবে টাকা, নাহিক তাহার সীমা।"
   কয়াবতী উত্তর করিলেন.—

বতা ভৱর কারনেন,—

"টাকা কড়ি কাজ নাই বসন ভূষণ।
আভাবে পুড়িছে পিতা শরীর এখন।
এ লাকণ যাতনা পিতা আর সহে না।
এই ককাবতীর মৌকী খানি ভূবে যা।"

এই বলিতেই ক্লাবতীর নৌকাখানি নদীর ললে টুপ**্করিরা** ভূবিয়া খেল।



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

#### क्ला

নৌকার সহিত কছাবতীও ডুবিয়া গেলেন। কছাবতী জলের ভিতর ক্রমেই ডুবিতে লাগিলেন। ক্রমেই নীচে ষাইতে লাগিলেন। বাইতে ঘাইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। তথন নদীর যত মাছ সব একক হইল। নদীর ভিতর মহা কোলাহল পড়িয়া গেল যে, 'কছাবতী আসিতেছেন', ক্রমেই বাল,—'কছাবতী আসিতেছেন', স্বাই বলে,—'কছাবতী আসিতেছেন', সবাই বলে,—'কছাবতী আসিতেছেন', সবাই বলে,—'কছাবতী আসিতেছেন।' পথ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া জলচ্ব জীব-জন্ত সব বেথানে দাঁড়াইয়া ছিল, ক্রমে কছাবতী আসিয়া সেই থানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই কছাবতীর আদ্য় করিল। সকলেই বিলিন,—"এদ, এদ, কছাবতী এস!"

া মাছেদের ছেলে মেরেরা বলিল,—"আমরা কল্পাবতীর সলে থেলা। করিব।"

বৃদ্ধা কাজণা নীছ তাহাদিগকে ধমক দিরা বলিলেন,—কলা বতীর এ থেলা করিবার সমর নর। বাছার বড় গায়ের জালা দেখিরা আমি কলাবতীকে ঘাট হইতে ডাকিরা আনিলাম। আহা! কত পথ আদিতে হইরাছে! বাছার আমার মুখ ভকাইরা গিরাছে! এদ, মা! তুমি আমার কাছে এদ। একটু বিশ্রাম কর, তার পর তোমার একটা বিলি করা যাইলে।"

ক্ষাবতী আন্তে আন্তে কাতলা মাছের নিকট গিরা বসিলেন।

এদিকে ক্ষাবতী বিশ্রাম ক্রিতে লাগিলেন, ওদিকে জ্লাচর
জীৱ-জ্বগণ মহাসমারোহে একটী সভা ক্রিলেন। তপন্থী মাছের
দাড়ি আছে দেখিয়া, সকলে তাঁহাকে সভাপতিক্রপে বরণ ক্রিলেন। 'ক্ষাবতীকে লইয়া কি ক্রা যায়', সভায় এই ক্থা লইয়া
বাদাহ্বাদ হইতে লাগিল।

অনেক বজ্তার পর, চতুর বাটা মাছ প্রস্তাব করিলেন, — এন ভাই ৷ কল্পাবতীকে আমরা স্কামাদের রাণী করি।"

এই কথাটা সকলের মনোনীত হইল। চারি দিকে জয়ধ্বনি উঠিল! জলের ভিতর পথে ঘাটে চঁটাট্রা পড়িল বে, কেছাবতী মাছেদের রাণী হইবেন।

ুমাছেদের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। স্কলেই বলাবলি করিতে লাগিল বে,—"ভাই! কন্ধাবতী আমাদের রাণী হইলে আর আমাদের কোনও ভাবনা থাকিবে না। বঁড়লী দিরা আমাদির কোনও ভাবনা থাকিবে না। বঁড়লী দিরা আমাদির কোনও ভাবনা থাকিবে না। বঁড়লী দিরা আমাদির কোনও ভাবনা কাল ফেলিলে, ছুরি দিরা কন্ধাবতী জালটী কাটিয়া দিবেন। কন্ধাবতী রাণী হইলে আর আমাদের কোনও ভার থাকিবে না। এদ, এখন স্কলে কন্ধাবতীর কাছে ঘাই, আর কন্ধাবতীকে গিয়া বলি যে, 'কন্ধাবতী! তোমাকে আমাদের রাণী হইতে হইবে।"

এইরপ পরামর্শ করিয়া মাছেরা কন্ধাবতীর কাছে ঘাইল, षात मकरन विनन,—"कहावजी। তোমাকে बागामत त्रांनी इटेंटज इंटेर्ड ।"

কল্পাবতী বলিলেন.—"এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব ना। আমার শরীরে হুথ নাই, আমার মনেও বড় অহুথ। তটে, এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কাতলানী মংস্তদিগকে জিজাসা করিলেন,— "তোমরা সভা তো করিলে, বব্দুতা তোজনেক করিলে, বিধিমতু কল্লাবতীকে 'ভোট' দিয়াছ ?"

মাছেরা উত্তর করিল,—"না, কৈনক্ষাবতীকে বিধিমত ভোট দেওয়া হয় নাই। সেটা আমরা ভূলিয়া পিয়াছি।"

कारुनामी वनितन,—"जरव। ভোট ना পाইनে ककावरी बानी হইবে কেন গ

खबन मार्छ्या नव विनन, - "७ दश । वर्ष्याक वृत्यक्ति । एस्रोठे बी नारेल कहावछी तांगी हरेरा ना । এम, भागता मकल कहावछीरक ভোট দিই।"

এই বলিয়া যত মাছ কন্ধাবতীকে ভোট দিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তাহারা ভোটের হাঁড়িটা কলাবতীর সন্মুর্থে লইয়া গেল হাঁড়ির মূবে যে ভাকড়া থানি বাঁধা ছিল, ভাহা খুলিয়া বলিল,—"দেখ, দেশ. কলাবতী! কত ভোট পাইয়াছ! এখন আর বলিভে পারিবে দা বে. ভোমাদের রাণী হব না।"

ক্ষাবতী উত্তর ক্রিলেন,—"না গো না! ভোটের জক্ত নয়।

আমি এখন তোমাদের রাণী হইতে পারিব না। আমার যা হইরাছে, তা আমিই জানি।"

তথন কাতলানী পুনরার বলিলেন,—তোমরা রাজ-পোষাক প্রস্তুত করিরাছ ? রাজ-পোষাক না পাইলে কল্পবিতী তোমানের রাণী হইবে কেন ?"

এই কথা শুনিয়া মাছেরা সব বলিন,—"ও হো! ব্ৰেছি ব্ৰেছি! রাজ-পোষাক না পাইলে কন্ধাবতী রাণী হইবে না। রাজ্য কাপড় চাই, মেমের মত পোষাক চাই, তবে কন্ধাবতী রাণী হইবে।"

কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"না গোনা! রাভা কাপড়ের ক্রন্ত নর। সাজিবার শুক্তিবার সাধী আর আমার নাই। একেলা, বিরা কেবল কাঁদি, এখন আমার এই পাধ।"

তথন কাফুলানী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা রাজার ঠিক করিয়াছ? রাজা না পাইলে কল্পাবতী রাণী কি করিয়া হয়? তাই-একেলা বদিয়া কল্পাবতীর কাঁদিতে সাধ হইয়াছে।"

কন্ধাৰতী উত্তর করিলেন,—"তা নর গো, তা নথ! আমার রাজার কাজ নাই। আমি ছঃধিনী কলাবতী। প্রাণের আলা ভূড়াতে ভোষাদের এই জলের ভিতর আসিয়াছি।"

কাতলানী তথন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"রাজা চাইনা বটে ?
আর যদি ধেতুকে রাজা করি ?"

চমকিত হইয়া কয়াবতী কাতলানীর মুধ পানে চাহিলেন ৷ ডিনি ভাবিলেন,—"এই নদীর মাঝ ধানে, এত পভীর জলের ভিতরেও এ সংবাদটী আসিয়াছে !" কাতলানী তাঁহার মনের ভাব ব্ৰিছে পারিলেন, আর বলি-লেন,—"তোমরা মনে কর, মাছেরা কিছু জানে না, মাছেদের কেঁবল ধরিয়া থাইতে হয়। ভধু তা নয়। আম-রাও কিছু কিছু সংবাদ রাথিয়া থাকি। ঘাটে যথন চরিতে যাই, যথন তোমাদের মেয়েতে মেয়েতে কথা হয়, তথন আমরাও এক আধ-টা কথা কাণ পাতিয়া ভনি। যাও মা! এখন উঠ, গিয়া পোষাক পর, রাণী হও, কাঁদিও না।"

বৃদ্ধা কাতলা মাছের প্রবোধ বাক্য গুনিয়া কন্ধাবতীর মন আনে-কটা স্বস্থ হইল।

ক্ষাবতী জিজ্ঞানা করিলেন,—"ভালি! না হয় আমি তোমাদের রাণী হইলাম। এখন আমাকে করিতে হইবে কি ?"

মাছেরা উত্তর করিল,—"করিতে হইবে কি ? কেন্? দরলীর বাড়ী ষাইতে হইবে, গায়ের মাপ দিতে হইবে, পোষাক পরিতে হইবে!"

সকৰে তথন কাঁকড়াকে বলিলেন,—"কাঁকড়া মহাশ্র! আপনি ব্জিমান্ লোও চলিতে পারেন। আপনি ব্জিমান্লোক।" চকু ছটা যথন আপনি পিট্পিট্করেন, ব্জির আজা তথন তাহার ভিতঁর চিক্ চিক্ করিতে থাকে। ক্জাবতীকে শঙ্গে লাইয়া আপনি দরজীর বাড়ী গমন করুন। ঠিক করিয়া ক্জাবতীর গারের মাগুটী দিবেন, দামি কাপড়ের জামা করিতে বলিবেন। ক্জপের পিঠে বোঝাই দিয়া টাকা মোহর লইয়া যান্। যত টাকা লাগে, তত টাকা দিয়া, ক্লাবতীর ভাল কাপড় করিয়া দিবেন।"

কাঁকড়া মহাশর উত্তর করিলেন,—অবশুই আমি যাইব। কল্পান বতীর ভাল কাপড় হয়, ইহাতে কার না আহলাদ ? আমাদের রাণীকে ভাল করিয়া না সাজাইলে গুজাইলে, আমাদেরই অধ্যাতি। তোমরা কচ্ছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দাও, আমি ততক্ষণ ঘর হইতে পোৰাকি কাপড় পরিয়া আসি, আর মাধার মাঝে সিঁথি কাটিয়া আমার চুলগুলি বেশ ভাল ক্রিয়া ফিরাইয়া আসি।"

কছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দেওরা হইল। ততক্ষণ কাঁকড়া মহাশর ভাল কাপড় পরিরা, মাথা আঁচড়াইরা, ফিট-ফাট হইয়া আসিরা উপস্থিত হইলেন।



# তৃতীয় পরিচ্ছেদ!

#### রাজ বেশ।

কন্ধাবতী করেন কি ? সকলের অমুরোধে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। কাঁকড়া মহাশয় আগে, কল্পাবতী মাঝ খানে, কচ্ছণ পশ্চাতে, এইরূপে তিন জনে যাইতে লাগিলেন।

প্রথম অনেক দূর জল পথে যাইলেন, তাহার পর অনেক দূর জল পথে যাইলেন। পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অবশেষে বুড়ো দরজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বুজো দরজী চশমা নাঁকৈ দিয়া, কাঁচি হাতে করিয়া, কাপড় দেলাই করিভেছিলেন। দ্রে পাহাড় পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, তিন জন কাহারা আদিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন,—"ও কারা আদে?" নিকটে আদিকে, চিনিতে পারিলেন।

ভখন বুড়ো দরজী বলিলেন,—"কে ও কাঁকড়া ভায়া!" কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"হাঁ দাদা! কেমন, ভাল আচ তো ?"

দরজী বলিলেন,—"মার ভাই! আমাদের আবে ভীল থাকা না থাকা! এখন গেলেই হয়। ভোমরা সৌধীন পুরুষ, ভোমাদের কথা বতর। এখন কি মনে করিয়া আসিয়াছ, বল দেখি?"

# वूर्ष। मंत्रकी।



ও কারা আদে ?

কাঁকড়া উত্তর করিলেন.—"এই ক্ষাবতীকে আমরা আমাদের রাণী **ক**রিয়াছি। কন্ধাবতীর জন্ত ভাল জামা চাই, তাই ভোমার নিকট আসিয়াছি।"

দরজী বলিলেন.—"বটে। তা জামার নিকট উত্তম উত্তম কাম আছে। ভাল পাটনাই থেরোর জামা আছে। টুক্-টকে नान (थरता, त्रः छेठिए कारन ना, हि फिए कारन ना, आगा-शाफ़ा আমি ব'থেই দিয়া দেলাই করিয়াছি। তোমাদের রাণী, কলাকতী, যদি শিমুল তুলা হয়, তো পরাও, অতি উত্তম দেখাইবে। দামের জন্ম আটক খাইবে না। এখন টিপিয়া দেখ দেখি? কন্ধাৰতী শিমূল তুলা কি না ?"

দাড়া দিয়া কাঁকড়া মহাশয় কন্ধাবভীর গা টিপিয়া টিপিয়া एमिश्लिम । जाहात भन्न मन्त्रकीत भारत हाहिया विलालन -- "देक না! সেরপ নরম তোনয়।''

दुबनी रिनित्न,—"ठारे (ठा। आक्रा क्रिया (मर्थ (मर्थि १"

কাঁকড়া মহাশন্ন কন্ধাবতীর গায়ে ফুঁদিয়া দেখিলেন। তাহার পর দরজীর পানে চাহিয়া প্নরাম বলিলেন,—"কৈ ্ঝ! উড়িয়া তো গেল না ?"

দরজী বলিলেন,—"তাই তো! আছো! দেখ দেখি, যদি ছোবড়া হয় ? ছোবড়া হইলেও কাজ চলিবে।"

क्कावजी वनिरनन,—"(शरतात (थान भताहेता राजभता भाषात्क বালিশ করিবে না কি ? এই, দকলে মিলিয়া আমাকে রাণী করিলে, তবে আবার বালিশ করিবার পরামর্শ করিতেছ কেন ?"

করজী উত্তর করিলেন,—"ঈশ্! মেয়ের যে আবা ভারি! বালিশ হবে না তো কি তাকিয়া হইতে চাও না কি ?"

দরজীর এইরূপ নিষ্ঠুর বচনে কজাবতীর মনে বড় ছঃধ ছটল। কজাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁকড়া মহাশর বলিলেন,—"ডুমি ছেলে মাহব! আমাদের কথার কথা কও কেন বল দেখি? যা তোমার পক্ষে ভাল, তাই আমারা করিতেছি, চুপ করিয়া দেখ। চুপ কর! ছি, কাঁদিতে নাই।"

এইরপ সাস্থনা বাক্য বলিয়া, কাঁকড়া মহাশয় আপনার বড় দাড়া দিয়া কয়াবতীর চকু মুছাইয়া দিলেন। তাহাতে কয়াবতীর মুধ ছড়িয়া গেল।

ক্ষাবতীর কালা থামিলে, পুনরায় কাঁকড়া মহাশয় ভাল করিয়া ক্ষাবতীর গা টিপিলা টিপিয়া দেখিলেন; দেখিলা দরজীকে বলিলেন,—"না! এ ছোবড়াও নয়।"

বুড়ো দরজী বলিলেন,—"তাই তো! তবে এর গায়ের জামা আমার কাছে নাই। এর জামা আমি কাটিতেও জার্নি না, সেলাই করিতেও জানি না। যদি তুমি সিমূল তুলা হইতে, কি অভাব পক্ষে ছোবড়াও হইতে, তাহা হইলে কেমন জামা প্রাইয়া দিতাম। তা তোমার কপালে নাই, আমি কি করিব ?"

কাঁকড়া মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে এখন উপায়? ভাল জামা কোথায় পাই ?"

बुर्फ़ा नत्रकी विलितन,—"जूमि এक कांक कत्र, जूमि थेनीका

সাহেবের কাছে যাও। ধলীফা সাহেব ভাল কারিগর, ধলীফা সাহেবের মত কারিগর এ পৃথিবীতে নাই, তাহার কাছে নানা বিধ কাপড় আছে, সে কাপড় গরিলে খাঁদারও নাক হয়।"

এই কথার কাঁকড়া মহাশরের রাগ হইল। তিনি বলিলেন,—
"জুমি কি আমাকে ঠাটা করিতেছ নাকি? তোমার না হয়
নাকটি একটু বড়, আমার না হয় নাকটী ছোট, তাতে আবার
অতঠাটা কিদের ?"

বুড়ো দরজী উত্তর করিলেন,—"না না! তা কি কথনও হয় ? তোমাকে আমি কি ঠাটা করিতে পারি ? কেন ? তোমার নাকটী মল কি ? কেবল দৌথিতে পাওয়া যায় না, এই ফ্রংথের বিষয়।"

বুড়ো দরজ্বীর এইরূপ প্রিয় বচনে কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ পড়িল। সন্তোব লাভ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন,—"তা বটে। তা বটে। আমার নাকটা ভাল, তবে দোষের মধ্যে এই যে, দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় আছে আমি নিজেই খুঁজিয়া পাই না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমার নাক দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিত, সকলেই বলিত, 'আহা। কাঁকড়ার কি নাক! যেন বাঁশির মত।' আর যাঁরা ছড়া বাঁধে, তারা লিখিত,—'তিল ফ্ল জিনি নাশা।' কিয়া 'শুকচঞ্ মত নাশা'। যাবল, যাকও, আমার অতি অ্লর নাক।"

ক্ষাবতী ভাবিলেন,—"বাাপার থানা কি? আমি দেখিতেছি সব পাগলের হাতে পড়িয়াছি। এ কাঁকড়াটী তো বন্ধ পাগল। এরে পাগৰা গারদে রাখা উচিত।" মুথ ফুটিয়া কিন্ত কল্পাবকী কিছু বলিলেন না।

সকলে পুনরার সেধান হইতে চলিলেন। আগে কাঁকড়া মহাশর, তাহার পর ককাবতী, শেষে কচ্ছণ। এইরূপে তিনজনে বাইতে লাগিলেন। বাইতে বাইতে, অনেক দূর গিয়া অবলেষে ধনীফা সাহেবের ঘরে উপস্থিত হইলেন। ধনীফা তথন অন্তর্নমহলে ছিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বাহির হইতে ডাকিলেন,—"ধলীকা সাহেব! ধলীকা সাহেব!"

ি ভিতর হইতে থলীফা উত্তর দির্গেন, – "কে হে! কে ভাকা-ডাকি করে ?"

ি কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমি কাঁকড়াচন্দ্র! একবার বাহিরে আহ্ন, বিশেষ কাজ আছে।"

থবীকা বাহিছে আসিলেন। কাঁকড়াচন্ত্ৰকে দেখিরা অতি সমা-দত্তে তাঁহাকে অভার্থনা করিলেন।

খলীকা ব্লিলেন,— "আহন আহন, কাঁকড়া বাঁবু আহন! আর এই যে কছেপ বাব্কেও দেখিতেছি! কছেপ বাবৃ! আপনি ঐ টুলটাতে বহন, আর কাঁকড়া বাবৃ! আপনি ঐ চেয়ার খানি নিন্। এ মেরেটাকে বদিতে দিই কোথায় ? দিবা মেরেটী! কাঁকড়া বাবৃ! এ ক্যাটা কি আপনার ?

কাঁকড়াচন্দ্র উত্তর করিবেন,—"না, এ কন্তাটী আমার নয়। আমি বিবাহ করি নাই। ওঁর জন্তই এথানে আসিয়াছি। ওঁরে আমার

আমাদের রাণী করিয়াছি। এক্ষণে রাজ-পরিচ্ছদের প্রয়োজন। তাই আপনার নিকট আসিয়াছি। এঁর জন্ত অতি উত্তম রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।"

থলীফা উত্তর করিলেন,—"রাজ-পরিচ্ছন প্রস্তুত করিতে পারি। আমার কাছে রেশম আছে, পশম আছে, সাটন আছে, মায় বারাণদী কিংখাব পর্যান্ত আছে। কিন্তু রাজ-পোষাক তো আর অমনি হয় না তাতে হীরা বদাইতে হইবে, মতি বদাইতে হইবে. জরি-লেদ প্রভৃতি ভাল ভাল দ্রব্য লাগাইতে হইবে। অনেক টাকা থরচ হইবে। টাকা দিতে পারিবেন তো १"

কাঁকড়াচন্দ্র হাসিয়া বলিকেন,—আমাদের টাকার অভাব কি ? যত নৌকা জাহাজ ডুবি হয়, তাহাতে যে টাকা থাকে, সে সব কোথায় যায় ? সে দকল আমাদের প্রাপ্য। একণে আপনার কত টাকা চাই, তা বলুন ?"

পুলীফা উত্তর করিলেন,—"যদি ছুই তোড়া টাকা দিছে পারেন, তাহা হইলে উভম রাজ-পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।"

কাঁকড়া ত্ত্তীৎক্ষণাৎ কচ্ছপের পিঠ হইতে লইয়া ছুই তোড়া মোহর থলীফার সমুথে ফেলিয়া দিলেন। থলীফা-অনেক রাজার পোষাক, অনেক বার্র পোষাক, অনেক বরের পোষাক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু একবারে ছই তোড়া মোহর কেহ কথনও তাঁহাকে দেৱ নাই।

মোহর দেখিয়া কল্লাবজী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—"ও গো! তোমরা এ টাকা গুলি আমানকে দাও না গা? আমি বাড়ী লইরা ধাই। আমার বাবা বড় টাকা ভাল বাদেন, এড টাকা পাইলে বাবা কত আহলাদ করিবেন। এই ময়লা কাপড় পরিয়াই আমি না হয় তোমাদের রাণী হইব, ভাল কাপড়ে আমার কাল নাই। তোমাদের পায়ে পড়ি, এই টাকা ভলি আমাকে দাও, আমি বাবাকে গিয়া দিই।"

কাঁকড়া কন্ধাবতীকে বৰিয়া উঠিলেন। কাঁকড়া বলিলেন,—
"ত্মি তো বড় অবাধা মেয়ে দেখিতেছি! একবার তোমাকে মানা
করিয়াছি যে, ভূমি ছেলে মান্ত্র, আমাদের কথার কথা কহিও না।
চূপ করিয়া দেখ, আমারা কি করি।"

কি করিবেন ? কল্পাবতী চুপ করিয়া রহিলেন। মোহর পাইয়া ধলীফার আর আনন্দের পরিমীমা রহিল না। তিনি বলিলেন,— "টাকা গুলি বাড়ীর ভিতর রাথিয়া আদি, আর ভাল ভাল কাপড় বাহির করিয়া আনি। এইকণেই তোমাদের রাণীর রাজবল্প করিয়া দিব।"

বাটীর ভিতর থলীফা ছই তোড়া মোহর লইয়া যাইলেন।
আহলাদে পুল্কিত হইয়া, দম্ভপাতি বাহির করিয়া, এক গাল হাসির
সহিত সেই মোহর স্ত্রীকে দেবাইতে লাগিলেন।

ু স্ত্রী অবকে! কি আশ্চর্য! "আজ সকাল বেলা আমর কার মুব দেখিয়া উঠিয়ছিলাম ?" থলীফানী এইরপ ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রকাশ্যে থলীফানী বলিলেন,—"এবার কিন্তু আমাকে ভার-মন কাটা তাবীক গড়াইয়া দিতে হইবে ?"

া তাহার পর থণীফা কন্ধাবতীকে বাটার ভিতর লইয়া গ্রেলেন

# यूटवा नत्रजी।

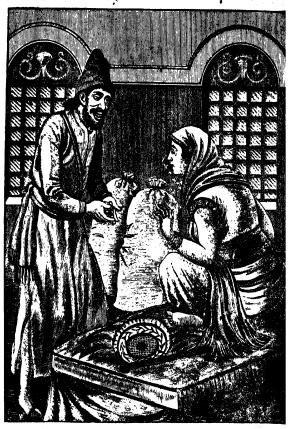

কি আশ্চর্যা। কার মথ দেখিয়া উঠিয়াছি ? (১১৪)

শ্বীকে বলিলেন,— "ইনি রাণী। এর নাম কন্ধাবতী। এর জয়ত রাজপরিচহদ প্রস্তুত করিতে হইবে। অতি সাবধানে ভূমি ইহাঁর গায়ের মাপ লও!"

থলীফানী কল্পাবতীর গায়ের মাপ লইলেন। অনেক লোক নিশুক করিয়া অতি সন্ধর থলীফা রাজ-বন্ধ প্রস্তুত করিয়া ফেলি-লেন। থলীফা-রমণী ঘতে সেই পোষাক কল্পাবতীকে পরাইয়া দিলেন। রাজ-পরিছেদ পরিধান করিয়া কল্পাবতীর রূপ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

থলীকা-রমণী বলিলেন,—"আহা ! মরি কি রূপ !" ধলীকা বলিলেন,—"মরি কি রূপ !" সকলেই বলিলেন,—"মরি কি রূপ !"

রাজ-পরিছেদ পরা ইইলে কাঁকড়া ও কছেপ, কন্ধাবতীকে লইয়া পুনরায় গৃহাভিম্বে চলিলেন। অনেক হল অনেক জল অভিক্রম করিয়া তিন জনে পুনরায় নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেথানে উপস্থিত হইলে, কন্ধাবতীর মনোহর রূপ, মনোহর পরিছেদ দেখিয়া, সকলেই চমৎক্রত হইলু। সকলেই বিলল,— আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা কন্ধাবতী হেন রাণী পাইলাম !"

এক্ষণে একটি মহা ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইল। জলচর জীবগণের •এখন এই ভাবনা হইল যে, রাণী থাকেন কোথায় ? যে সে রাণী নয়, কলাবতী রাণী! যেরূপ জগং-সুশোভিনী মনোমোহিনী কলাবতী রাণী, দেইরূপ শুসজ্জিত, অলল্পত, মনো

মোহিত অটালিকা চাই। অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া অবশেষে
দকলে ছিব করিলেন যে, রাণী কন্ধাবতীর নিমিত্ত মভিমহলই
উপযুক্ত স্থান। যাহারে মতি বলে, তাহারেই মুক্তা বলে।
যুক্তার যথায় উৎপত্তি, মুক্তার যথায় স্থিতি, দেই স্থানকে
'মতিমহল' বলে।

কৃই প্রভৃতি মংশুগণ যোড়হাত করিয়া কলাবতীকে বলি-লেন,—"রাণী ধিরাণী মহারাণী! মতিমহল আপনার বাসের উপযুক্ত হান, আপনি ঐ মতিমহলে গিয়া বাস করন।"

এইরপে সমস্ত্রমে সম্ভাষণ করিয়া মাছেরা কন্ধাবতীকে একটা ঝিমুক দেখাইয়া দিল। ঝিমুকের ভিতর মুক্তা হয় বলিয়া, ঝিমুকের নাম মতিমহল। কন্ধাবতী সেই ঝিমুকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঝিমুকের ভিতর বাস করিয়া কন্ধাবতী মাছেদের রাণী-গিরি করিতে লাগিলেন।



# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

#### গোয়ালিনী।

এইরপে কিছু দিন যায়। এখন, এক দিন এক গোয়ালিনী
নদীতে সান করিতে আসিয়াছিল। সান করিতে করিতে তাহার
গায়ে সেই ঝিছকটী ঠেকিল। ডুব দিয়া সে সেই ঝিছকটী
তুলিল। দেখিল যে, চমৎকার ঝিছক! ঝিছকটী সে বাড়ী লইয়া
গেল; আর আপনার চালের বাতার গুঁজিয়া রাখিল।

বাছিরের হারে কুলুপ দিয়া, গোয়ালিনী প্রতিদিন লোকের বাড়ী হুধ দিকে বার। কছাবতী দেই সময় বিদ্ধক্তর ভিতর হইতে বাহির হইতে বাহির হইতে বাহির হইতে বাহির হর্তা যেমন তিনি মাটাতে পা দিলেন, আর তাঁহার রাজবেশ গিয়া একেবারে পূর্ববং বেশ হইল। কছাবতী তাহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। প্রতিদিন বিদ্ধক্তর ভিতর ইইতে, বাহির হইয়া, কছাবতী, গোয়ালিনীর সমুদ্ধ কাজ কম্ম, সারিয়া রাখেন। মর হার পরিছার করেন, বাদন-কোষণ মাজেন, ভাত বাঞ্চন রাখেন, আপনি থান আর গোয়ালিনীর জন্ম তাইত বাড়িয়া রাখেন।

বাড়ী আঁসিয়া, সেই সব দেখিয়া, গোয়ানির বড়ই আন্চর্য্য হয়। গোয়ানিনী মনে করে,—"এমন করিয়া আঁট্রার সমূদর কাজ-কর্ম কে করে? বারে যেরূপ চারি দিয়া বাই, সেইরূপ চারি দেওয়াই থাকে। বাহির হইতে বাড়ীর ভিতর কেহ আদে নাই। তবে এ সৰ কাজ-কর্ম করে কে ?"

ভাবিয়া চিন্তিয়া গোয়ালিনী কিছুই স্থির করিতে পারে না। এইরূপ প্রতিদিন হইতে লাগিল।

অবশেষে গোয়ালিনী ভাবিল,—"আমাকে ধরিতে হইবে। প্রতি দিন যে আমার কাজ কর্ম সারিয়া রাথে, তারে ধরিতে হইবে।"

এইরপ মনে মনে স্থির করিয়া, গোরালিনী তার পর দিন সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আসিল। নিঃশব্দে, অতি ধীরে ধীরে ছারটী খুলিয়া দেখে যে, বাটার ভিতরু এক পরমা স্থন্দরী বালিকা বসিয়া বাসন মাজিতেছে!

গোরালিনীকে দেখিয়া তাড়া তাড়ি কয়াবতী যেই ঝিসুকের ভিতর গিয়া লুকাইলেন, আর সে গিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া কেলিল। ধরিয়া দেখে না, ক'য়াবতী !

্ আশ্রুত্তা কোরালিনী জিজাসা করিল,—"কলাবতী ! 'তুমি , এখানে ? তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে ? তুমি না নদীর জলে তুরিয়া 'শিমাছিলে ?"ঃ

কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"হাঁ মাসি! আমি কল্পাবতী। আমি নদীর জলে ভূবিয়া গিয়াছিলাম। নদীতে আমি ঐ বিজ্ঞান টীর ভিতর ছিলাম। বিস্কৃতী আনিয়া ভূমি চালের বাতায় রাধিয়াছ। তাই সামি! আমি, তোমার বাড়ী আসিয়াছি।"

গোরালিনী এপ্রন সকল কণা ব্রিল। আক্র্যা হইবার জার কোনও কারণ রহিল না।

কলাবতী পুনরায় বলিলেন,—"মানিশ আৰু কলাবতী! ভোমার সে কথা এখন ভূমি আমার বাড়ীতে বলি**গ্র**ী বেড়াইতেছেন, যেন ষাইলে বাবা হয় তো বকিবেন। জ

টাকা দেথিয়াছি। তাহারা দরজীকে একবারে ভইয়া পড়িলেন। না । আমি কত কাঁদিলাম কাঞ্জিলালনী তাঁহাকে কত বুৱাইল। निम ना। दमथि, यनि তাহারা 🔊 । চুপ কর। কলাবতী। উঠ, বাবাকে নিয়া দিব, বাবা তার, দেদিন রাধিলেন না, থাইলেন না। मिट्दन नां।" তে লাগিলেন'।

গোয়ালিনী বলিল,—গাঁ বলিলেন,—"মাসি! তুমি আর একবার এই দোণার বাছা বিগয়া সেখানে কি হইতেছে। শীষ ম্বাসিয়া এইবার দেখা হইলে

कक्षावली है श्रनतात्र পाएनत वारेल। धकरू ताबि सरेल, छन्ड জান তো, মা<sup>ক্রিল</sup> না। এক প্রহর রাত্রি হইল, তবুও গোরালিনী আমাকি বুমাটিতে শুইয়া, পথপানে চাহিয়া, করাবতী কেবল कतिरवन श्रीशिलन ।

পার্বেশ প্রহর রাত্রির পর গোয়ালিনী ফিরিয়া আসিল। 
এইর বিনী বলিল,—"ক্ছাবতী! বড়ই হুংথের কথা ভনিয়া
দিন গো
বিত্র মাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কেইই আসেন <sup>ককা</sup>্তুকরেন কি ? দক্ষা হইলে কাঠ আপনি মাণায় করিয়া গ্রামে যে 🏂 ।থিয়া আসিলেন। আহা। একেবারে অভগুলি কাঠ গোরাতি পারিবেন কেন ? তিন বার কাঠ লইয়া তাঁকে प मिन प 📲 हरेबाहि। এथन जिनि भारक घाटि महेबा बाहेरछः ছেন। একেলা আপনি কোলে করিয়া মাকে লইরা যাইতেছেন।
মরিলে লোক ভারি হয়। তাতে শশান ঘাট তো আর কম দ্র
নয়! থানিক দ্র লইয়া যান, তার পর আর পারেন না। মাকে
মাটীতে শরন করান্, একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরার লইরা যান।
এইরপ করিয়া তিনি এখন মাকে ঘাটে লইয়া যাইতেছেন।
অর্করার রাত্রি। একটু দ্রে দ্রে থাকিয়া আমি এই সব দেখিয়া
আদিলাম।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত কল্পাবতী বদিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে গিয়া বাটীর দারটা খুলির্লেন, বাটার বাহিরে যাইয়া উদ্বধাসে দৌড়িলেন।

গোন্নালিনী বলিল,—"কমাবতী কোথায় যাও ৷ কমাবতী কোথায় যাও !"

আর, কোথার যাও! আবে কলাবতী রাণী, ধিরাণী, মহাবাণী মন্, আজ কঁলাবতী পাগলিনী। মনোহর রাজবেশে আয়ুল কলাবতী স্থসজ্জিতা নন্, , আবে কলাবতী পোরালিনীর এক থানি সামান্ত মলিন বসন পরিধৃতা। কলাবতীর মুথ-চক্রমা আবে উজ্জ্ব প্রভামর নর, আবে কলাবতীর মুথ ঘন-ঘটার আছোদিত।

বাটীর বাহির হইয়া, মলিন বেশে, আলুলায়িত কেশে, পাগলিনী। সেই শাশানের দিকে ছুটলেন।

"কল্পাবতী শুন, কলাবতী শুন।" এই কথা বলিতে বলিতে কিয়দূর গোয়ালিনী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু কঙ্কাবতী তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, একবার ফিরিয়াও দেখিলৈন না।

রাছগ্রন্থ পূর্ণশশী অবিলয়েই নিশার তমোরাশিতে মিশিরা যাইল। গোয়ালিনী আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে গোয়ালিনী বাড়ী ফিরিয়া যাইল।



### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

#### শ্রশান।

দিক্ বিশিক্ জ্ঞান শৃশু হইরা, পাগলিনী এখন শাশানের দিকে দৌজিলেন। কিছু দুর যাইয়া দেখিতে পাইলেন, পথে খেতু মাতাকে রাধিয়াছেন, মার মন্তকটী আপনার কোলে লইয়াছেন, মার কাছে বিদিয়া মার মুখ দেখিতেছেন আর কাঁদিতেছেন। অবিরলধারার অঞ্চবারি তাঁহার নয়নদ্বর হইতে বিগলিত হইতেছে।

কল্পবিতী নিঃশবে তাঁহার নিকটে গিলা দাঁড়াইলেন। অন্ধকার রাত্তি, সেই কল্প থেডু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মার মুথপানে চাহিরা থেতু বলিলেন,—"মা! তুমিও চলিলে? 
যুধন করাবৃতী গেল, তথন মনে করিয়াছিলাম, এ ছার জীবন ।
জার রাখিব না। কেবল, মা, তোমার মুথ পানে চাহিয়া বাঁচিয়া
ছিলাম। এখন, মা, তুমিও গেলে? তবে আর আমার এ প্রাণে
কাজ কি? কিসের জন্ত, কার জন্ত আর বাঁচিয়া থাকিব? এ
সংসারে থাকা কিছু নয়। এখানে বড় পাপ, বড় ছঃখ। বেশ
করিয়াছ, কলাবতী, এখান হইতে গিয়াছ! বেশ করিলে, মা, যে
এ পাপ সংসার হইতে তুমিও চলিলে! চল, মা! যেথানে
কলাবতী, যেথানে তুমি, সেইখানে আমিও শীঘ্র যাইব। এই
সসাগরা পৃথিবী আজ আমার পক্ষে শ্বশান-ভূমি হইল। এ

সংসারে আর আমার কেছ নাই। চল, মা, শীঘই তোমাদিগের নিকট, গিয়া প্রাণের এ দারুণ জালা জুড়াইব। মা ! কঙ্কাবতীকে বলিও শীঘই গিয়া আমি তাহার সহিত মিলির।"

কল্লাবতী আসিয়া অধোমুধে ধেতুর সমুধে <del>দাঁড়াইলেন। থে</del>তু চম্কিত হইলেন, অন্ধকারে চিনিতে পারিলেন না।

কল্পাবতী মার পারের নিকট গিয়া বসিলেন। মার না হুথানি আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। সেই পারের উপর আপনার মাথা রাধিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

ঘোরতর বিশ্বিত হইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া, খেতু তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন।

অবশেষে থেতু বলিলেন,—"কন্ধাবতী! জ্ঞান হইরা পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে কথনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, সর্বান্দ সকলের ইট চিন্তাই করিরাছি। জ্ঞানিয়া শুনিয়া কথনও মিধ্যা কথা বুলি নাই, প্রবঞ্চনা কথনও করি নাই, কোনও রূপ ছল্ম কথনও করি নাই। তবে কি মহাপাপের জন্ম আজ্ঞ আজ্ঞ আমার এ জীবণ দও, আজি এ ঘোর নরক! বিনা দোষে কৃত, ছঃথ পাই-য়াছি তাহা সহিয়াছি, গ্রামের লোকে বিধিমক উৎপীড়ন করিল তাহাও সহিলাম, প্রাণের প্রতলি তুমি কলাবতী জলে ডুবিয়া মরিলে তাহাও সহিলাম, প্রাণের অধিক মা আমার আজ্ঞ মরিলন তাহাও সহিলাম, কিন্তু এই শক্ষট সময়ে তুমি যে আমার শক্রতা সাধিবে স্বপনেও তাহা কথনও ভাবি নাই। মাতার মৃত দেই একেলা আমি আরু বহিতে পারিতেছি না। মাতার পীড়ার

জন্ত আজ তিন দিন আমার আহার নাই, নিজা নাই। আজ তিন দিন এক বিনুজন পর্য্যন্ত আমি থাই নাই। শরীরে আমার শক্তি নাই, শরীর আমার অবসন্ধ হইনা পড়িরাছে। আর একটী পা-ও আমি মাকে লইনা যাইতে পারিতেছি না। কি করি, ভাবিয়া আকৃল হইরাছি। এমন সময়ে কি না, তুমি কঙ্কাবতী, ভুত হইনা আমাকে ভর দেখাইতে আদিলে। ছঃধের এইবার আমার চারি পো হইল। এ ছঃখ আমি আর সহিতে পারি না।"

কাঁদ কাঁদ স্বরে, অধােমুথে, কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি ভূত হই নাই, আমি মরি নাই, আমি জীবিত আছি।"

আশ্রুষ্য হৈরা থেতু জিপ্তাসা করিলেন,— "তুমি জীবিত আছ ? জলে ডুবিয়া গোলে, তোমার আমরা কন্ত অনুসন্ধান করিলাম। তোমাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে করিলাম আমিও মরি। মরিবার নিমিত্ত জলে ঝাঁপ দিলাম। সাঁতার জানিয়াও দৃঢ়-প্রতিক্ত হইয়া জলের ভিতর রহিলাম, কিছুতেই উঠিলাম না। তাহার পর জান শৃত্ত হইয়া পড়িলাম। অজ্ঞান অবস্থায় জেলেরা আমাকে তুলিল, তাহারা আমাকে বাঁচাইল। জ্ঞান হইয়া দেশিলাম, মা আমার কাঁদিতেছেন। মার মুখপানে চাহিয়া প্রাণ ধরিয়া রহিলাম। ক্ষাবতী। তুমি কি করিয়া বাঁচিলে ?"

কশ্বাবতী উত্তর করিলেন,—"সে অনেক কথা। সকল কথা পরে বলিব। আমি গোরালিনী মাদির বাটীতে ছিলাম। এই ঘোর বিপদের কথা সেইখানে শুনিলাম। আমি থাকিতে পারিলাম মা, আমি ছুটিরা আদিলাম। একণে চল মাতাকে ঘাটে লইরা যাই ১ তুমি একদিক ধর, আমি একদিক ধরি।"

্ এই প্রকারে কন্ধাবতী ও থেতু মাকে ঘাটে লইয়া যাইলেন।
নেথানে গিয়া ছই জনে চিতা দাজাইলেন। মাকে উত্তমরূপে
নান করাইলেন। নৃতন কাপড় পরাইলেন। তাহার পর চিতার
উপর তুলিলেন। চিতার উপর তুলিয়া ছইজনে মায়েবুর পা ধরিয়া
অনুকক্ষণ কাঁদিলেন।

বৈভূ বলিলেন,—"মা! ভূমি স্বর্গে চলিলে। দীনহীন তোমার
এই পুত্রকে আশীর্কাদ কর, ধর্মপথ হইতে যেন কথনও বিচলিত
না হই। সৃত্যু যেন আমার ধ্বান, সৃত্যু যেন আমার জ্ঞান, সৃত্যু
যেন আমার ক্রিয়া হয়। ধন লালসায় কি স্থ্যু লালসায় কি য়শ
লালসায় যেন সৃত্যুপথ, ধর্মপথ কথনও পরিত্যাগ না করি।
অজ্ঞান কপটাচারী জনসমাজের ক্রকুটি-ভলিমায় ভীক নরাধমদিগের মত কম্পিত হইয়া যেন কর্তুরে কথনও পরাল্পুথ না হই।

'হে মা! প্রাণ যায় যাউক! পুরুষ হইয়া যেন ক্র্থনও কাপুরুষ
না হই।"

কছাবতী বলিলেন,—"মা! ভূমি অর্গে চলিলে, তোমার এই আনাথিনী কলাবতীর প্রতি একবার ক্রপা-দৃষ্টি কর। লাগলপে, শগনে,
অপনে, মা, যেন ধর্ম আমার মতি হয়, যেন ধর্ম আমার গতি
হয়। অধিক্র আর, মা, তোমাকে কি বলিব! কলাবতীর মনের
কথা ত্মি সকলি জান। কলাবতীর প্রাণ রক্ষা হউক না হউক,
কলাবতীর ধর্ম রক্ষা হইবে। যদি এদিকের স্থ্য ওদিকে উদয়

ছন, যদি মহাপ্রালয় উপস্থিত হয়, তবুও, করাবতী যদি সতী হয়, করাবতীকে কেহ ধর্মচাত করিতে পারিবে না। মনে, মনে চিরকাল এই প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে, আজ আবার, মা, তোমার পাছুইয়া মুখ ফুটিয়া সেই প্রতিজ্ঞা করিলাম। হে মা! ভোমার কয়াবতী এখন পাগলিনী, ভোমার কয়াবতীর অপরাধ কমা কর।"

ধেতৃ বলিলেন,—"কল্কাবতী! কি করিয়া চিতায় আঞাৰ দিই ? জনমের মত কি করিয়া মাকে বিদায় করি! আর মাকে দেখিতে পাইব না। এস কল্কাবতী! ভাল করিয়া আর একবার মার মুখ খানি দেখিয়া লই।"

মূথের নিকট দাঁড়াইয়া, অনেকর্পণ ধরিয়া, ধেতু মা'র চুল গুলি নাড়িতে লাগিলেন। কন্ধাবতী পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

ধেতু বলিলেন,—"দেখ, কল্পাবতী! কি স্থির শান্তিমন্ত্রী মুখনী! মাধেন পরম স্থাবে নিজা বাইতেছেন। তোমার কি মনে পড়ে, কল্পাবতী! ছেলে বেলা যথন তুমি বিড়াল লইয়া থেলা করিতে? প্রথম ভাগ, বর্ণপরিচয় যথন তুমি পড়িতে পারিতে না? আমি তোমাকে কত বকিতাম, আর মা আমার উপর রাগ করিছেন। মা আমাকে যেরপ ভাল বাসিতেন, সেইরপ তোমাকেও ভাল বাসিতেন। আহা! কল্পাবতী! কি মা আমার। হারাইলাম!"

এই প্রকারে নানা রূপ থেদ করিয়া, অবলেবে চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া, থেতু অমি-কার্য্য করিলেন। চিতা ধৃধ্ করিয়া জালিতে লাগিল। ক্ষাবভী ও বেজু নিকটে বিদিয়া মাঝে মাঝে কাঁদেন, মাঝে মাঝে বিদেক করেন, জার মাঝে মাঝে অক্সান্ত কথা-বার্ত্তা কন্। কি করিয়া জন হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, কয়াবতী সেই সম্পয় কথা থেজুকে বিলিনেন। থেজু মনে করিলেন, নানা ছঃথে কয়াবতীর চিত্ত বিয়ত হইয়াছে। ছঃথের উপর ছঃথ, এ আবার এক নৃতন ছঃথ তাঁছার মনে উপস্থিত হইল। মনের কথা থেজু কিন্তু প্রকাশ করিলেন না।

মা'র সংকার হইয়া যাইলে, ছই জনে নদীতে লান করিলেন।
তাহার পর থেডু বলিলেন, কু"কল্লাবতী! চল, তোমাকে বাড়ীতে
রাধিয়া আসি।"

কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"পুনরার আমি কি করিয়া বাড়ী ঘাইব ? বাবাঁ আমাকে তিরস্কার করিবেন, দাদা আমাকে গালি দিবেন। আমি জলের ভিতর গিয়া মাছেদের কাছে থাকি, না হয় • গোয়াঁলিনী মাসীর ঘরে যাই।"

থেতু বলিলেন,— "কহাবতী! সে কাজ করিতে নাই। তোমাকে বাড়ী বাইতে হইবে। যতই কেন হুঃখ পাও না, ঘরে থাকিয়া সহ্য করিতে হইবে। মনোযোগ করিয়া আমার কথা জন! আর এখন বালিকার মত কথা কহিলে চলিবে না। ভীষণ মহাসাগর-বক্ষে উক্ষত্ত-তর্জ-তাড়িত জীণ-দেহ সামাল্ল হুইখানি তরণীর ছায়, আমরা হুই জনে এই সংসার কর্তৃক তাড়িত হুইতেছি। ভাই, কহাবতী! বুদ্ধি বিবেচনার সহিত আমাদের কথা বলিতে

श्हेरव, वृक्षि विरवहनात महिङ आमारातत कांच कतिरा इहेरव। মাতার পদ-যুগল ধরিয়া আজ রাত্রিতে মেরূপ ধীর জ্ঞান-গ্রন্তীর বাক্য তোমার মুখ হুইতে নিঃস্ত হুইয়াছিল, এখন হুইতে সেইক্লপ কথা আমি তোমার মূথে শুনিতে চাই। ভাবী ঘটনার উপর মনুষাদিগের मम्पूर्व कर्ड्य ना शाकूक, অনেক পরিমাণে আছে। তা না হইলে, ভাবী ফলের প্রতীক্ষায় ক্রমক কেন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে 

প্রতিদাম উৎসাহের সহিত মনুষ্য এই সংসার-ক্ষেত্রে কর্ম-বীজ কেন রোপণ করিবে ? মনুষ্যের অজ্ঞানতাবশত: ভাবী . ঘটনার উপর কর্ভুত্বের ইত্র বিশেষ হইয়া থাকে। এই ভাবী ফল প্রতীক্ষাই মনুষ্যের আশা ভর্সা। সেই আশা ভর্সাকে সহায় করিয়া আজ আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় হইতেছি। তুমি বাড়ী চল, তোমাকে বাড়ীতে রাথিয়া আসি। বাটীর বাহিরে তুমি পা রাথিয়াছ বলিয়া, জনার্দ্দন চৌধুরী আর তোমাকে বিবাহ করিবেন না। সত্তর অন্ত পাত্র সংঘটন হওয়াও সভ্তব নয়। ভোমার পিতা ভাতা যাহা কিছু ভোমার লাঞ্না করেন, এক বংসর কাল পর্যান্ত সহ্য করিয়া থাক। শুনিয়াছি, পশ্চম অঞ্চলে অধিক বৈতনে কর্ম পাওয়া যায়। আমি এক্ষণে পশ্চিম চলিকা কাশীতে মাতার আদাদি ক্রিয়া সমাধা করিয়া, কর্মের অন্তসন্ধান করিব। এক বৎসরের মধ্যে যাহা কিছু অর্থ-সঞ্চয় করিতে পারি, তাহা স্মানিয়া তোমার পিতাকে দিব। আমি নিশ্চন্ত বলিতেছি. তথন তোমার পিতা আহলাদের সহিত আমার প্রার্থনা প্রিপুর্ণ করিবেন। কেবল এক ৰৎসর, কম্বাবতী। দেখিতে দেখিতে

যাইবে। হৃঃথে হউক স্থথে হউক, ঘরে থাকিয়া, কোনও রূপে এই এক ধংসর কাল অভিবাহিত কর।"

তথন কন্ধাবতী বলিলেন,—"তুমি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবে, আমি সেইরূপ করিব।"

• হই জনে ধীরে ধীরে গ্রামাভিম্থে চলিলেন। রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, এমন সময় হই জনে তত্ত্ব রায়ের বারে গিয়া উপ-স্থিত হইলেন।

থেতু বলিলেন,—"কদ্বাবতী! তবে এখন আমি বাই! সাব-ধানে থাকিবে।"

'ঘাই যাই' করিয়াও থেতু যাইতে পারেন না। যাইতে থেতুর পাদরে না। ছই জনের চকুর জলে তকু রারের ভার ভিজিয়া গেল।

একবার ,নাহনে ভর করিয়া থেতু কিছু দূর যাইলেন, কিন্তু পুনরার ফিরিয়া আদিলেন, আর বলিলেন,—"কন্ধাবতী! একটা কথা তোলাকে ভাল করিয়া বলিতে ভূলিয়া গিয়াছি। কথাটা এই বে,— অতি সাবধানে থাকিও।"

আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া ছইজনে কথা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, চারি দিকে লোকের নাড়া-শব্দ হইতে লাগিল।

তথন থেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! এইবার আমি নিশ্চয় যাই।
অতি সাবধানে থাকিবে। কাঁদিও কাটিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি,
তো এক বংসর পরে নিশ্চয় আমি আসিব। তথন আমাদের সকল
ছঃথ ঘুচিবে। তোমার মাকে সকল কথা বলিও, অন্ত কাহাকে কিছু
বলিবার আবশ্রক নাই।"

ধেতৃ এইবার চলিয়া গেলেন। যত দূর দেখা যাইল, তত দূর করাবতী সেই দিকৃ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ভাহার পর, চকুর জলে তিনি পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। জ্ঞানশ্য হইয়া ভ্তলে পতিত হইবার ভয়ে, য়ারের পাশে প্রাচীরে তিনি ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। থেতৃ ফিরিয়া দেখিলেন যে, চিত্র-প্তলির য়ায় করাবতী দাঁড়াইয়া আছেন। ভাহার পর আর দেখিছে পাইলেন না।

ধেতৃ ভাবিলেন,—"হা জগদীখর! মন্থ্য-হৃদয় তুমি কি পারাণ দিয়াই নির্মাণ করিয়াছ! যে, ঐ প্রভাহীনা মলিনা কাঞ্চন-প্রছি-মাকে ও্থানে ছাড়িয়া, এথানে আখার হৃদয় এখনও চূর্ণ বিচূর্ণ হয় নাই!"



## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাহ ৷

থেতু চলিয়া যাইলে, মারের পাশে প্রাচীরে ঠেশ দিয়া, অনেক ক্ষণ ধরিয়া কন্ধাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্যান্ত দার ঠেলিতে তাঁহার সাহস হইল না। অবশেষে, সাহসে বৃক বাঁধিয়া, আন্তে আন্তে তিনি দার ঠেলিতে লাগিলেন।

শ্যা। হইতে উঠিরা, বাটীর ভিতর বদিরা, তত্ত্ব রার ভাষাক থাইতেছিলেন। কে নার ঠেলিতেছে, দেখিবার নিমিত্ত তিনি নার থূলিলেন। দ্বেখিলেন, ক্লাবতী!

কল্পবিতীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"এ কি ? কল্পবিতী যে ! তুমি নমন নাই ? তাই বলি, তোমার কি আর মৃত্যু আছে ! এত দিন কোথায় ছিলে ? আল কোথা হইতে আসিলে ? এত দিন যেথানে ছিলে, পুনরায় সেইথানে যাও । আমার ঘরে জ্যোমার আর স্থান হইবে না।"

কন্ধাবতী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না। 'সেই মলিন আর্দ্র বস্ত্র পরিহিতা থাকিয়া, হারের পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।' পিতার কথায় কোনও উত্তর করিলেন না।

পিতার তর্জন গর্জনের শব্দ পাইয়া, পুত্রও সম্বর সেই থানে। আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভাই বলিলেন,—"এই যে, পাপীয়সী কালামুখ নিয়ে ফের এখানে এসেছেন! যাবেন আর কোন চুলো! কিন্তু তা হবে • না। এ বাড়ী হইতে তোমার অন্ন উঠিয়াছে। এখন আর মনে করিও না বে, জনার্দন চৌধুরী তোমাকে বিবাহ করিবে ! বাবা ! পাড়ার লোক জানিতে না জানিতে কুলালারী পাপীয়দীকে দুর কবিয়া দাও।"

বচসা ভনিয়া কন্ধাবতীর হুই ভগ্নী বাহিরে আসিলেন। অবশেষে মা'ও আসিলেন। মা দেখিলেন, তুংখিনী কলাবতী দীন দরিদ্র মলিন বেশে ঘারের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। স্বামী ও পুত্র তাঁহাকে বিধি-মতে ভর্পনা করিয়া তাঁড়াইয়া দিতেছেন।

কল্পাবতীর মা কাহাকেও কিছু বলিলেন না। স্বামী কি পুত্র কাহারও পানে একবার চাহিলেন না। কন্ধাবতীর বক্ষান্ত্রল একবার আপনার বক্ষঃস্থলে রাধিয়া গুলাদ মৃত্-ভাষে বলিলেন,—"এস, আমার মা এস! ছঃখিনী মাকে ভূলিয়া এত দিন কোণা ছিলে, মা ?"

মার তুকে মাথা রাখিয়া কন্ধাবতীর প্রাণ জুড়াইল। অন্তরে অন্তরে যে থরতর অগ্নি জাঁহাকে দহন করিতেছিল, দে অগ্নি এখন श्रातको निर्दाण इहेन।

তাহার পর, মা, কন্ধাবতীর একটা হাত ধরিলেন। অপর হাভ দিয়া আর একটা মেয়ের হাত ধরিলেন। স্বামী ও পুত্রকে তথন সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কল্পাবতীকে দুর করিয়া मिर्त ? ककाव**ीरक** चरत द्वान मिरव ना ? वर्षे ! a खरश्त वाक्रो कि ट्रिन क्रुक्स क्तिशारक रय, वांश मात्र कारक हेरात्र जान

इहेरद ना ? यान-महाय, পूना धर्या नहेता তোমরা এখানে ऋष् বছেলে থাক। আমরা চারি জন হতভাগিনী এখান হইতে विनात्र इहे। अन, मा, आमत्रा नकरल अथान इहेर्ड याहे। बाद्र দারে আমরা মৃষ্টি ভিক্ষা করিয়া থাইব, তবু এই মৃনি অধিদের অভ আৰু ধাইব না।"

তিন কলা ও মাতা, সত্য সতাই বাটী হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তথন ততু রায়ের মনে ভয় হইল।

তমুরাম বলিলেন,—"গৃহিণী! কর কি ? ভূমিও যে পাগল इरेटन (मथिए जिल्ला) वर्षन व स्माप्त नरेवा आमि कवि कि? এ মেয়ের কি আর বিবাহ হয়ুবৈ ? সেই জন্ম বলি, ওর যেখানে হু চকু যায়, সেইথানে ও যাক, ওর কথার আর আমাদের থাকিয়া কাজ নাই।"

তমু রামের স্ত্রী বলিলেন,—"কন্ধাবতীর বিবাহ হইবে না? আছো, সে ভাবনা তোমার ভাবিয়া কাজ নাই। সে ভাবনা আমি ভাবিব। কিন্তু তোমার তো প্রকৃত সে চিন্তা নর ? তোমার िछ। (य, अनार्फन ८ तेथुतीत होकाश्विन हाज-हाड़ा हहेन। या हा হউক, তোমার গলগ্রহ হইয়া আর আমরা থাকিব । বেধানে আমাদের হ'চকু যায়, আমরা চারিজনে সেইখনে যাইব। মেয়ে তিন্টীর হাত ধরিয়া দারে দারে আমি ভিক্ষা করিব।"

স্ত্রীর এইরূপ উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া তমু রায় ভাবিলেন,—"ঘোর বিপদ।" নানা রূপ মিষ্ট বচন বলিয়া স্ত্রীকে সান্তনা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর অনেকটা রাগ পড়িয়া আসিলে, শেষে তম্ব রায়

विनित्तन,-"(तथा शांशतात मछ कथा विनिश्न ना । यांव, वांकीत জিতর যাও। যাও, মা, কয়াবতী বাড়ীর ভিতর যাও।"

্ৰা. কল্পাবতী প্ল ভগ্নীগৰ বাটীর ভিতর বাইলেন। কলাবতী পুনরায় বাপ মা-র নিকট রহিলেন। বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাত। याश घटेना रहेशाहिल, आालााशांख ममूलव कथा ककांत्रकी मादक বলিলেন। কল্পাবতী নিজে, কি কল্পাবতীর মা, এ সমুদয় কথা অন্ত কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

কল্পাবতীকে তত্ম রায় সর্বাদাই ভংগনা করেন, সর্বাদাই গঞ্জনা দেন। কল্পাবতী লে কথায় কোনও উত্তর করেন না, অধোবদনে চুপ করিয়া গুনেন।

ুত্তুরায় বলেন,—"এমন রাজা হেন পাত্রের সহিত ভোমার বিবাহ স্থির করিলাম। তোমার কপালে হুথ নাই, তা আমি কি করিব ? জনার্দন চৌধুরীকে কভ বুঝাইয়া বলিলাম, কিন্তু তিনি স্থার বিবাহ করিবেন না। এখন এ মেয়ে লইয়া আমি ক্রি কি ? পঞ্চাশ টাকা দিয়াও কেছ এখন ইহাকে বিবাছ করিতে চায় না।"

क्षी-श्रुक्तर्य, भारत भारत वह कथा नहेश विवास हम। जी বলের,—"কন্বাবতীর বিবাহের জন্ম ভোমাকে কোনও চিন্তা করিছে ছইবে না। এক বংসর কাল চুপ করিয়া থাক। কল্পাবতীর विवाह सामि निटक निव्। यनि सामात्र कथा ना एन, यनि অধিক বাড়াবাড়ি কর, তাহা হইলে মেয়ে ভিন্টীর হাত ধরিয়া ভোমার বাটী হইতে চলিয়া যাইব।"

তমু রায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। খ্রীকে এখন ডিনি ভয় করেন, এখন স্ত্ৰীকে যা-ইচ্ছা তাই বলিতে বছ সাহস করেন না।

এইরপে দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। বেতুর দেখা নাই, থেতুর কোনও সংবাদ নাই। কল্পাবতীর মুখ মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল, কন্ধাবভীর মা'র মনে যোর চিন্তার উদয় হইল । কল্পাবতীর বিবাহ বিষয়ে স্বামী কোনও কথা বলিলে, এখন আর তিনি পূর্বের মত দন্তের সহিত উত্তর করিতে সাহস করেন না। বৎসর শেষ হইয়া যতই দিন গভ হইতে লাগিল, তমু রায়ের তিরস্কার ততই বাড়িতে লাগিল। কন্ধাবতীর মা অপ্রতিভ হইয়া থাকেন, বিশেষ কোনও উত্তর দিতে পারেন না।

এক দিন সন্ধ্যার পর তহু রায় বলিলেন,—"এত বড় মেয়ে হুইল, এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি ? স্থপাত্র ছাড়িয়া কুপাত্র মিলাও হুর্ঘট হইল।"

কল্পাবজীর মা উত্তর করিলেন,—"এক বংসর অপেক্ষা করিলে, আর অরদিন অংশেকা কর। স্থপাত্র শীঘ্রই মিলিবে।"

তত্ম রায় বলিলেন,—"আজ এক বৎসর ধরিয়া ভূমি বই কণা বলিতেছ। কোখা হইতে তোমার স্থপাত্র আসিবে, তাহা ব্রিতে পারি না। তোমার কথা ভানিয়া আমি এই বিপদে পডিলাম। সে দিন যদি, কুলাঙ্গারীকে দূর করিয়া দিতাম, তাহা হইলে আজ আর আমাকে এ বিপদে পড়িতে হইত না। এখন দেখিডেছি, ্সে কালের রাজারা যা করিতেন, আমাকেও তাই করিতে হটুবে। কাৰণ না হয়, চণ্ডালের সহিত কনারে বিবাহ দিতে হইবে। মন্ত্র্যা না হর, জীব জন্তুর সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জলিয়া বাইতেছে। আমি সভ্য বলিতেছি, বদি এই মূহুর্ত্তে বনের বাঘ আদিয়া কন্ধাবভীকে বিবাহ করিতে চায়, তো আমি তাহার সহিত কন্ধাবভীর বিবাহ দিই। নাদি এই মূহুর্ত্তে, বাঘ আদিয়া বলে,—'রায় মহাশর! দার পুলিয়া দিন, তো আমি তৎক্ষণাৎ দার খুলিয়া দিই।"

এই কথা বলিতেনা বলিতে, বাহিরে ভীষণ গর্জনের শক্ হইল। গর্জন করিয়া 'কে বলিল,—"রায় মহাশয়। তবে কি ভুষুর ধুলিয়া দিবেন গা ?"

সেই শব্দ শুনিয়া তত্ত্বায় ভয় পাইলেন। কিসে এরপ গর্জন করিভেছে, কিছুই ব্ঝিতে পারিলেন না। দেখিবার নিমিত্ত আতে আতে ছার খুলিলেন। ছার খুলিয়া দেখেন না, সর্কনাশ! এক প্রকাণ্ড ব্যান্ত বাহিরে দ্বায়মান!

ব্যাদ্র বলিলেন,—"রার মহাশয়! এই মাত্র আপনি সত্য করিলেন যে, ব্যাদ্র আসিয়া যদি করাবতীকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হহঁলে ব্যাদ্রের সহিত আপনি কয়াবতীর বিবাহ দিবেন। তাই আমি আসিয়াছি, একণে আমার সহিত কয়াবতীর বিবাহ দিন; না দিলে, এই মুহুর্ত্তে আপনাকে থাইয়া ফেলিব।"

তহু রার অতি ভীত হইয়াছিলেন সভা, ভরে এক প্রকার হতজ্ঞান হইয়াছিলেন সভা, কিন্ধ তব্ও আপনার ব্যবসায়টী বিশ্বরণ হইতে পারেন নাই।

उच्च त्रोत्र रिगटनन,—"रधन कथा निवाहि, उधन व्यवस्तरे सार्थ-নার সহিত আমি কলাবতীর বিবাহ দিব। আমার কথার নড় আর আমি কথনও অন্যথা করিনা। তবে আমার নিরম তো জানেন ? আমার কুল-ধর্ম রক্ষা করিয়া যদি আপনি বিবাহ ক্রিতে পারেন তো করুন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাঁই।" ব্যাঘ জিজাসা করিলেন.—"কত হইলে আপনার কল-ধর্ম রকাহয়?"

তমু রায় বলিলেন,—"আমি সদংশক্তাত ব্রাহ্মণ। সন্ধ্যা আহিক না করিয়া জল থাই না। এর পী ব্রাহ্মণের জামাতা হওয়া পরম সৌভাগোর কথা। আমার জামাতা হইতে যদি মহাশ্রের অভি-লায থাকে, তাহা হইলে আপনাকে আমার সন্মান রক্ষা করিতে হইবে। মহাশয়কে কিঞ্চিৎ অর্থ বায় করিতে হইবে।"

ঝাঘ উত্তর করিলেন,—"তা বিলক্ষণ জানি। এখন কত টাকা পাইলে মেয়ে বেচিবেন তা বলুন।"

তমুরায় বলিলেন,—"এ গ্রামের জমিদার, মান্তর প্রীযুক্ত জনার্দন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার কন্যার সম্বর্জ হইরাছিল দৈৰ ঘটনা বশতঃ কাৰ্য্য সমাধা হয় নাই। চৌধুরী মহাশয় নগদ তুই সহস্র টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি মনুষা, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি। আপনি তাহার কিছুই নন; স্বতরাং আপনাকে किছू अधिक मिए इहेरव।"

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"বাটীর ভিতর আস্থন। আপনাকে আমি এত

টাকা দিব যে, আপনি কথনও চক্ষে দেখেন নাই, জীবনে স্থপনে কথনও ভাবেন নাই।

এই কথা বনিয়া, তর্জন গর্জন করিতে করিতে, ব্যাঘ্র বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তক্স রায়ের মনে তথন বড় ভয় হইল। তক্স রায় ভাবিলেন, এইবার বুঝি সপরিবারকে থাইয়া ফেলে। নিকপায় হইয়া তিনিও ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতর বাইলেন।

বাহিরে ব্যাঘের গর্জন শুনিয়া, এতক্ষণ কয়াবতী, কয়াবতীর
মাতা ও ভয়ীগণ ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া ছিলেন। তয় রায়ের প্র
তবন ঘরে ছিলেন না, বেড়াইতে গিয়াছিলেন। গুণবিশিষ্ট প্র,
তাই অনেক রাত্রি না হইলে তিনি বাটী কিরিয়া আসেন না।
বেধানে কয়াবতী প্রভৃতি বদিয়া ছিলেন, ব্যাঘ্র গিয়া সেইধানে

বেধানে কন্ধাবতী প্ৰভৃতি বাসয়া ছিলেন, বাছ গিয়া সেইধানে উপস্থিত হইলেন। সেইধানে সকলের সন্মুধে তিনি একটা বৃহৎ টাকার তোড়া ফেলিয়া দিলেন।

ব্যাঘ্র বলেলেন,—"খুলিয়া দেখুন, ইহার ভিতর কি আছে !"

তরু স্থার তোড়াটী খুলিলেন; দেখিলেন, ভাহার ভিতর কেবল মোহর হি হাতে করিয়া, চষমা নাকে দিয়া, আলোর কাছে লইয়া, উদ্ভয়রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, মেকি মোহর নর, প্রকৃত স্থায়ুক্তা । সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন যে, এত টাকা বাঘ কোথা হইতে আনিল ? তমু রায়ের মনে আনক্ষ আর ধরে না।?

তক্স রায় ভাবিলেন,—"এত দিন পরে এইবার আমি মনের মড় জামাই পাইলাম।" প্রাণীপের কাছে বইরা তন্তু রার মোহরগুলি গণিতে বসিলেন।
এই অবসরে, ব্যান্ত ধীরে ধীরে কন্ধাবতী ও কন্ধাবতীর মাতার
নিকট গিয়া বলিলেন,—"কোনও তয় নাই!"

কয়াবতী ও কয়াবতীর মাতা চমকিড হইলেন। কার °দে
কঠকর, তাহা তাঁহারা সেই মুহুর্তেই ব্ঝিতে পারিলেন। সেই কঠকর
ভানিয়া তাঁহাদের প্রাণে সাহস হইল। কেবল সাহস কেন ?
তাঁহাদের মনে অনির্বাচনীয় আনন্দের উদয় হইল। কয়াবতীর
মাতা মুহুভাবে বলিলেন,—"হে ঠাকুর । যেন তাহাই হয়।"

ব্যাড় এই কথা বলিয়া, পুনরায় তত্ত্বায়ের নিক্টে গিয়া থাকা পাতিয়া বদিলেন। তোড়ার ভিতর হইতে তত্ত্বায় তিন সহজ্ঞ স্বৰ্ণ-মুদ্রা গণিয়া পাইলেন।

ব্যাছ জিজাদা করিলেন,—"তবে, এখন ?"

তম বার উত্তর করিলেন,—"এখন আর কি ? যখন কথা দিয়াছি, তখন এই রাত্রিতেই আপনার সহিত কল্পাবতীর বিবাহ দিব। সেজ্ঞ কোনও চিন্তা করিবেন না। আর মনে করিবেন না বে, ব্যাদ্র বলিয়া আপনার প্রতি আমার কিছু মাত্র অভজি হইয়ছে। নানা! আমি সে প্রকৃতির লোক নই। কারে কিরুপ মান সম্ভম করিতে হয়, তাহা আমি ভালরূপ ব্রি। জনার্দন চৌধুরী দ্রে থাকুক, যদি জনার্দন চৌধুরীর বাবা আসিয়া আজ জামার পায়ে ধরে, তব্ও আপনাকে ফেলিয়া ভাহার সহিত আমি কলাবতীর বিবাহ দিই না।"

তাহার পর তহু রায় জ্রীকে বলিলেন,—"তুমি আমার কথার

উপর কথা কৃষ্টিও না, তাহা হুইলে অনুর্থ ঘটিবে। আমি নিশুর ইহাঁকে কলা সম্প্রদান করিব। ইহাঁর মত মুণাত্র আর পথিবীতে পাইব না। এ বিষয়ে আমি কাহারও কথা ভূনিব না। যদি তোমরা কালা-কাটী কর, তাহা হইলে এই ব্যাল মহাশয়কে বলিয়া দিব, ইনি এথনি ভোমাদিগকে থাইয়া ফেলিবেন।"

ু তমুরারের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। আমি কোনও কথার থাকিব না।"

যাঁহার টাকা আছে, তাঁহার কিসের ভাবনা ? সেই দণ্ডেই তমু রাম পুত্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন, দেই দত্তেই প্রতিবাদী প্রতিবাসিনীগণ আসিয়া উপস্থিত 'হইলেন, সেই দণ্ডেই নাপিত পরোহিত আসিলেন, সেই দত্তেই বিবাহের সমস্ত আয়োজন इट्टेन।

্রেই রাত্রিতেই বায়ন্ত্রের সহিত কন্ধাবতীর বিবাহ-কার্য্য ममाथा इहेन। व्यकां ७ तत्त्व ताघरक जामाहे कविया कांत्र ना মনে আদন্দ হয়? আজ তত্ত্বায়ের মনে তাই আনন্দ আর धदत्र ना ।

তোমরা আমোদ আহলাদ করিবে। আমার জামাই যেন মনে কোনওরূপ ছংথ না করেন।"

**জামাইকে তত্ন** রাম্ম বলিলেন,—"বাৰাজি! বাস্থ ঘরে গান গাহিতে হইবে। গান শিথিয়া আদিয়াছ তো ? এথানে কেই रानुम् रानुम् कत्रित्न চनित्व ना। भानी भानाक छारा

कां भिन्ना निरव ! वाच विनन्ना ठाहाता हा छिन्ना कथा करव ना !"

বর না চোর ! ব্যান্ত ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। বাসর ঘরে গান গাহিয়াছিলেন কি না, সে কথা শালী শালাজ ঠান্দিদিরা বলিজে পারেন। আমরা কি করিয়া জানিব ?

প্রভাত হইবার পূর্ব্বে, ব্যান্ত তম্ন রামকে বলিলেন,—"মহাশন্ধ! রাত্রি থাকিতে থাকিতে জন-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বনে আমাকে পুনরাগমন করিতে হইবে। অতএব আপনার ক্লাকে স্থদজ্জিতা করিয়া আমার দহিত পাঠাইয়া নিন্। আর বিলম্ব করিবেন না।"

প্রতিবাসিনীগণ ককাবতীর চূল বাঁধিয়া দিলেন। ককাবতীর
মাতা, ককাবতীর ভাল কাপড়গুলি বাছিয়া বাছিয়া বাছির করিলেন।
তাহা দেখিয়া তমু রায় রাগে আরক্ত-নয়নে প্রীকে বলিলেন,—
"তোমার মত নির্কোধ আর এ পৃথিবীতে নাই। যাহার ঘরে
এরপ লক্ষী-ছাড়া স্ত্রী, তাহার কি কথনও ভাল হয় ? ভাল,
বল দেখি ? বাঘের কিসের অভাব ? কাপড়ের দোকানে গিয়া
হালুম্ করিয়া পড়িবে, দোকানী দোকান ফেলিয়া পনাইবে, আর
বাঘ কাপড়ের গাঁঠিরি লইয়া চলিয়া যাইবে। স্বর্ণকারের দোকানে
গিয়া বাঘ হালুম্ করিয়া পড়িবে, প্রাণের দায়ে স্বর্ণকার পীতাইবে,
আর বাঘ গহনাগুলি লইয়া চলিয়া যাইবে। দেখিয়া গুনিয়া যথন
ক্রিরপ স্থপাত্রের হাতে কল্পা দিলাম, তথন আবার কছাবতীর সঙ্গে

তহু রায় লক্ষী-মস্ত পুরুষ, বুথা অপব্যয় একেবারে দেখিতে

🚽 আর এ ভূ-ভারতে নাই।"

পারেন না। যথন তাঁহার মাতার ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয়, তথন মাতা বিছানায় শুইয়া ছিলেন। নাভিশাদ উপস্থিত হইলে, মাকে তিনিকেবল মাত্র একথানি ছেঁড়া মাছরে শয়ন করাইলেন। নিতান্ত প্রাতন নয়, এরূপ একথানি বস্ত্র তথন তাঁহার মাতা পরিয়া ছিলেন। কঠ-শাদ উপস্থিত হইলে, সেই বস্ত্রথানি তমুরায় খুলিয়া লইলেন। আইরূপ আর, একথানি জীণ ছিয় গলিত নেকড়া পরাইয়া দিলেন। এইরূপ টানা হেঁচড়া করিতে বাত্ত থাকা প্রত্তক, মৃত্যু সময়ে তিনি মাতার মুথে এক বিন্দু জল দিতে অবদর পান নাই। কাপড় ছাড়াইয়া, ভক্তিভাবে, যথন পুনরায় মাকে শয়ন করাইলেন, তথন দেখিলেন যে, মার অনেকক্ষণ ইইয়াণ্টায়াছে!

স্বামীর তিরস্কারে, তহু রায়ের স্ত্রী, ছই এক থানি ছেঁড়া থোঁড়া নেকড়া চোকড়া লইয়া একটা পুঁটলী বাধিলেন। সেইটা কঙ্কাবতীর হাতে দিয়া, কাদিতে কাদিতে, ঠাকুরদের ডাকিতে ডাকিতে, মেয়েকে বিদায় করিলেন।



# ় কঙ্কাবতী ও বাঘ।



তোমার কি ভয় করিতেছে ? (১৪৫)

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

#### वत्न ।

পুঁটলী হাতে করিরা, কন্ধাবতী ব্যাদ্রের নিকট আসিয়া, আয়োবদনে লাঁড়াইলেন। ব্যাদ্র মধুর ভাষে বলিলেন,— কন্ধাবতি! তুমি বালিকা! পথ চলিতে পারিবে না। তুমি আমার পূঠে আরোহণ কর, আমি ভোমাকে লইরা যাই। তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে মা।"

কল্কাবতী গাছ-কোমর বাঁধিয়া বাবের পিঠের উপর চড়িয়া বনি-লেন। ব্যাঘ বলিলেন,—"কল্কাবতি! আমার পিঠের লোম ভূমি দৃঢ়রূপে ধর। দেখিও, বেন পড়িয়া ঘাইও না!"

কল্পাবতী ভাহাই করিলেন। ব্যাঘ্র বনাভিমুধে ফ্রন্ডবেগে ছুটিলেন।

বিজন থারণ্যের মাঝধানে উপস্থিত হইয়া ব্যাত্র জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"কল্পাবতি! তোমার কি ভয় ক্রিতেছে ?"

কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"তোমার সহিত যাইব, তাতে আবার স্পামার ভন্ন কি ?"

কন্ধাবতী এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু একেবারেই বে তাঁহার ভন্ন হন্ন নাই, তাহা নহে। বাঘের পিঠে তিনি আর কথনও চড়েন নাই, এই প্রথম। স্থতরাং ভন্ন হইবার কথা। ব্যান্ত বলিলেন,—"কলাবতি! কেন আমি বাদ হইরাছি, দে কথা তোমাকে পরে বলিব। এ দশা হইতে শীন্তই আমি মুক্ত হইব, দে জন্ম তোমার কোনও চিন্তা নাই। এখন কোনও কথা আমাকে জিঞ্জাসা করিও না।"

এইরপ কথা কহিতে কহিতে ছই জনে যাইতে লাগিলেনু। অবশেষে বৃহৎ এক অত্যুক্ত পর্কতের নিকট গিয়া ছই জনে উপস্থিত হইলেন।

্ব্যাঘ্ন বলিলেন,—"কঙ্কাবতি ! কিছুক্দণের নিমিত্ত তুমি চকু বুজিলা থাক। যতকণ না আমি বলি, ততকণ চকু চাহিও না।"

কছাবতী চক্সু বুজিলেন। ব্যাঘ্ট ক্রতবেগে থাইতে লাগিলেন।
অৱক্ষণ পরে, 'থল্ থল্' করিয়া বিকট হাসির শব্দ কছাবতীর কর্ণকুহুরে প্রবেশ করিল।

ক্ষাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বিকট, কি ভয়ানক হাসি! ওরপ করিয়াকে হাসিল ?"

বাঘ উত্তর করিলেন, — "সে কথা সব তোমাকে পরে বলিব। এখন শুনিয়া কাজ নাই! এখন তুমি চক্ষ্ উন্মীলন কর, স্থার কোনও ভয় নাই 🚀 •

কর্ষবিতী চক্ চাহিরা দেখিলেন বে, তাঁহারা এক মনোহর অট্টালিকার আসিরা উপস্থিত হইরাছেন। খেত প্রস্তরে নির্মিত, বহুমূল্য মণি মুক্তার অলহুত, অতি স্থরম্য অট্টালিকা। বরগুলি স্থান্ত, নানা বাজে স্থাজিত। রজত, কাঞ্চন, হীরা, মাণিক, মুকুতা, চারিদিকে রাশি, রাশি অপাকারে

ন্নহিরাছে দেখিরা কন্ধাবতী মনে মনে অন্ত মানিলেন। অট্টানিকাটী কিন্ত পর্কতের অভ্যন্তরে হিত। বাহির হইতে দেখা যার না। পর্কত-গাত্রে সামান্য একটা নিবিড় অন্ধলারমর ক্ষুক্ত নারা কেবল ভিতরে প্রবেশ করিতে পারা যার। পর্কতের শিখরদেশ হুটুতে অট্টালিকার ভিতর আলোক প্রবেশ করে। কিন্ত আলোক আসিবার পথও এরূপ কৌশল ভাবে নিবেশিত ও লুকারিড আছে যে, সে পথ দিয়া ভূচর খেচর কেহ অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না, অট্টালিকার ভিতর হুইতে কেহ বাহিরে যাইতেও পারে না। অট্টালিকার ভিতর, বদন, ভূষণ, ধাট, পালক প্রভৃতি কোনও ক্রেরেরই ক্ষভাব নাই। নাই কেবল আহারীয় সামন্তী।

অট্টালিকার ভিতর উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্র বলিলেন,— কলাবতি!

এখন তুমি আমার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ কর। একটু খানি এই খানে
বিদ্যা থাক, আমি আসিতেছি। কিন্তু সাবধান! এখানকার

কলেনও জব্যে হাত দিও না, কোনও জব্য লইও না। যাহা আমি

হাতে করিয়া পিব, তাহাই তুমি লইবে, আপনা-আপনি কোনও জব্য

লপ্ল করিবে না। "

এইরপ সতর্ক করিয়া ব্যান্ত সে স্থান হইতে চলিয়া গ্লেলন।
কিছুক্ষণ পরে থেতু আসিয়া কলাবতীর সম্প্র্য দাড়াইলেন।
থেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কলাবতি! আমাকে চিনিতে
পার ?"

কল্পাবতী খাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

ধেতু পুনরায় বিললেন,—"কলাবতি ! এই বনের মাঝ থানে আসিয়া তোমার কি ভয় করিতেছে ?"

কন্ধাৰতী মৃত্সরে উত্তর করিবেন,—"না, আমার ভয় করে নাই। তোমাকে দেখিয়া আমার ঘোমটা দেওয়া উচিত, লজ্জা করা উচিত। তাহা আমি পারিতেছি না। তাই আমি ভাবিভেছি। তুমি কি মনে করিবে।"

থেতু বলিলেন,—"না, কল্পাবিতি! আমাকে দেখিলা তোমার ঘোমটা দিতে হইবে না, লজ্জা করিতে হইবে না। আমি কিছু মনে করিব না, তাহার জন্য তোমার ভাবনা নাই। আর এধানে কেবল তুমি আর আমি, অন্ত কেহ নাই, তাতে লজ্জা করিলে চলিবে কেন ? তাও বটে, আবার এধানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। বিপদের আশস্কা বিলক্ষণরূপ আছে।"

ক্ষাবতী জিজ্ঞাস৷ করিলেন,—"কি বিপদ ?"

বেতৃ বলিলেন,—"এখন সে কথা তোমার শুনিরা কাজ নাই।
ভাহা হইলে তুমি ভয় পাইবে। এখন সে কথা তুমি আমাকে প
জিজ্ঞাসা করিও না। তবে, এখন তোমাকে এই মাত্র বলিতে
পারি স্তে ধিনি তুমি এখানকার দ্রব্য সামগ্রী স্পর্শ না কর, ভাহা
হইলে কৈনিও ভয় নাই, কোনও বিপদ হইবার শুস্তাবনা নাই
যেটী আমি হাত তুলিয়া দিব, সেইটী লইবে, নিজ হাতে কোনও
দ্রব্য লইবে না। এক বংসর কাল আমাদিগকে এই খানে
থাকিতে হইবে। তাহার পর, এ সমুদ্র ধন সম্পত্তি আমাদের
হইবে। এই সমুদ্র ধন লইয়া তখন আমরা দেশে ঘাইব।

আছা! কছাবতি! ধখন আমি তোমাকে বিবাহ করি, তথন তুমি আমাকে চিনিতে পারিবাছিলে ?"

কলাবতী উত্তর করিলেন,—"তা আর পারিনি ? এক বংসর কাল তোমার জন্য পথ পানে চাহিয়া ছিলাম। যথন এক বংশর গত হইয়া গেল, তবুও তুমি আদিলেনা, তখন মা আর আমি, হতাশ হইয়া পড়িলাম। মা যে কত কাঁদিতেন, আমি যে কত কাদিতাম, তা আর তোমাকে কি বলিব! কা'ল রাত্রিতে বাবা यथन विलालन (य,--'वार्षित महिल आमि कक्कावजीत विवाह निव', আর দেই কথায় তুমি যথন বাহির হইতে বলিলে,—'ভবে কি মহাশয় ! বার খুলিয়া দিবেন ?' সেই গর্জনের ভিতর ইইতেও একটু যেন বুঝিলাম যে, সে তার কণ্ঠ-শ্বর। তার পর আবার, ঘরের ভিতর আসিয়া, যথন তুমি চুপি-চুপি মা'র কানে ও আমার कारन विलाल,-'(कान ७ छत्र नाहे' उथन তো निकात्र विश्वाम रह. • তুমি বীঘ নও।"

থেতু বলিলেন,—"অনেক ছঃথ গিয়াছে। কলাবতি ! ভূমিও অনেক হু:খ পাইয়াছ, আমিও অনেক হু:খ পাইয়াছি। স্থার এক বংসর কাল হুঞা সহিয়া এই খানে থাকিতে হুইবে। 🔊 ভাহার পর ঈশ্বর ধনি রূপা করেন, তো আমাদের স্থথের দিন আসিবে। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাল কাটিয়া যাইবে। এই সমুদয় ঐশর্য্য আমাদের হইবে। আহা! মানাই, এত ধনু लहेबा य कि कतित ? छांहे छाति। या यनि वाँ हिबा थांकि छन, তাহা হইলে পৃথিবীতে যাহা কিছু পুণা কর্ম আছে, সমস্ত আমি

মাকে করাইতাম। বাহা হউক, পৃথিবীতে অনেক দীন হংখী আছে। কল্পাবতি! এখন কেবল তুমি আর আমি! বতদ্র পারি, ছই জনে জ্বগতের হংখ মোচন করিংগ জীবন অভিবাহিত করিব।"

করাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাতার সৎকার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, আমাকে বাটাতে রাখিয়া, তাহার পর তুমি কোথার বাইলে ? কি করিলে? কিরিয়া আদিতে তোমার এক বৎসরের অধিক হইল কেন? তুমি ব্যাত্মের আকার ধরিলে কেন? সে সব কথা তুমি আমাকে এখন বলিবে না?"

ে খেডু বলিলেন,—"না, কলাবতি ! এখন নয়। এক বংসর গত ছইয়া যাক্, ভাহার পর সব কথা তোমাকে বলিব।"

কল্পাবতী আর কোনও কথা ভিজ্ঞাসা করিলেন না।

কছাৰতী ও থেতু, পর্কত অভ্যন্তরে সেই অট্রালিকায় বাস করিতে লাগিলেন। অট্রালিকার কোনও দ্রব্য কছাৰতী স্পর্শ করেন না। কেবল থেতু ঘাহা হাতে করিয়া দেন, ভাহাই গ্রহণ করেন।

অট্টাল্লিকার ভিতর সমুদন্ধ দ্রব্য ছিল, কেবল থাদা সামগ্রী ছিল ক্লা প্রতিদ্যান বাহিরে যাইরা, থেতু বনের কল মূল লইরা আসেন, তাইটেই হই জনে আহার করিয়া কাল যাপন করেন। বাহিরে যাইতে হইলে, থেতু ব্যান্তর্মণ ধারণ করেন। বাঘ না হইয়া থেতু কথনও বাহিরে যান না। আবার, অট্টাণিকার ভিতর আসিরা, থেতু পুনরার মহয় হন্। কেন তিনি বাবের রূপ না ধরিয়া বাহিরে যান না, কলাবতী তাহা বৃথিতে পারেন না। থেড়ু মানা করিয়াছেন, সে জন্ত জিঞ্জাসা করিবারও যো নাই। এইরপে দশ মান কাটিয়া গেল।

এক দিন কল্লাখতী বলিলেন,—"অনেক দিন মাকে দেখি নাই।
মাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। মা'ও আমাদের কোন সংবাদ
পান্নাই। মা'ও হয় তো চিন্তিত আছেন। আময়া কোঁথার
বাইলাম, কি করিলাম, মা তাহার কিছুই জানেন না।"

থেতু উত্তর করিলেন,—"অল্ল দিনের মধ্যে পুনরার দেশে যাইব, সে জন্ম আর ভাঁহাদিগকে কোনও সংবাদ দিই নাই। আর, লোকালরে যাইতে তুইলেই আমাকে বাঘ হইয়া যাইতে হইবে, সে জন্ম যাইতে বড় ইচ্ছাও হর না। কি জানি ? কথন্ কি বিপদ ঘটে! বলিতে তো পারা যায় না ? যাহা হউক, মাকে দেখিতে যথন তোমার দাধ হইয়াছে, তথন কা'ল তোমার এ সাধ পূর্ণ করিব। কা'ল সন্ধ্যার সময়, মা'র নিকট তোমাকে আমি লইনা যাইব। কলাবতি! বংসর পূর্ণ হইতে আর কেবল হই মাস আছে, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, ভাহা হইলে এই ছই মাস ভূমি না হয় বাপের বাড়ী থাকিও।"

কছাবতী বলিলেন,—"না, তা আমি থাকিতে চীই না !
তুমি এই বনের ভিতর, নানা বিপদের মধ্যে, একেঁলা থাকিবে,
আর আমি বাপের বাড়ী থাকিব, তা' কি কথনও হয় ? মার জন্ত মন উতলা হইয়াছে,—কেবল একবারথানি মাকে দেখিতে চাই;
দেখা-ভনা করিয়া আবার তথনি ফিরিয়া আসিব।"

### অফম পরিচ্ছেদ।

#### वंखदान्य ।

তাহার পৃষ্ণিন সন্ধ্যাবেলা, খেতু ব্যাদ্রের রূপ ধরিরা, কল্পান্তিক তাঁহার পিঠে চড়িতে বলিলেন। অটালিকা হইতে অনেকগুলি টাকা কড়ি লইরা কল্পান্তীকে দিলেন, আর বলিলেন বে, "এই টাকা গুলি তোমার মাতা, পিতা, ভাই ও ভগিনীদিগকে দিবে।"

আট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া, তুই জনে আরকারমর স্কৃত্তের পথে চলিলেন। স্কৃত্ত হুইতে বাহির হইবার সময় পেতৃ বলি-লেন,—"কল্লাবিডি! চকু মুদ্রিত কর। যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ চকু চাহিও,না।"

কন্ধাবতী চক্ষু বুজিলেন। পুনরায় সেই বিকট হাসি শুনিতে পাইলেন। সেই ভয়াবহ হাসি শুনিদ্ধা আতদ্ধে তাঁহার শরীর শিহরিমাপ উঠিল।

স্থানের বাঁহিরে আসিয়া, বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, খেতৃ কল্পাবতীকে চকু চাহিতে বলিলেন। ব্যাদ্র জতবেগে প্রামের দিকে ছুটলেন। প্রাদ্ধ এক প্রহর রাত্রির সময়, ঝি-জামাতা, তত্ত্ব রাষের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

কলাবতীকে পাইয়া, কলাবতীর মা বেন স্বৰ্গ হাত বাড়াইয়া

পাইলেন। কন্ধাবতীর ভগিনীগণও, কন্ধাবতীকে দেখিয়া পরম স্থী হইলেন। অনেক টাকা মোহর দিয়া ব্যাদ্র, তমু রায়কে নমস্কার করিলেন। স্থালককেও তিনি অনেক টাকা-কড়ি দিলেন। ব্যাদ্রের আদর রাখিতে আর স্থান হয় না।

মা, পঞ্চোপচারে কন্ধাবতীকে আহারাদি করাইলেন। তক্ত্ব রামের ভাবনা হইল,—"জামাতাকে কি আহার করিতে দিই ?"

অনেক ভাবিষা-চিঙিয়া, মনে মনে অনেক বিচার করিরা, তহু রায় বলিলেন,—"বাবাজি! এত পথ আসিয়াছ, কুণা অবশুই পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের ঘরে কেবল ভাত-বাঞ্চন আছে, আর কিছু নাই। ভাত-বাঞ্চন কিছু তোমার থান্য নয়। তাই ভাবিতেছি,—তোমাকে থাইতে দিই কি? তা, তুমি এক কর্মা কর । আমার গোয়ালে একটা বুজা গাভী আছে। সময়ে সে হ্রপ্বতী গাভী ছিল। এখন আর তাহার বংস হয় না, এখন আর সে হ্রপ্বতী গাভী ছিল। এখন আর তাহার বংস হয় না, এখন আর সে হয় না, বয় সাভীটাকে আহার কর। তাহা হইলে, ভোমারও উদর পূর্ণ হইবে, আমারও জামাতকে আদর করা হইবে; আর মিছামিছি আমাকে ওড় যোগাইতে হইবে না।"

বাছে বলিলেন,—"না মহাশর! আবদ দিনের বৈলা আমি উত্তমরূপে আহার করিয়াছি। এথন আরে আমার কুধা নাই।— গাভীটী এখন আমি আহার করিতে পারিব না।"

তহ রায় বলিলেন,— "আছে। যদি তুমি পাভীটীনা থাও, তাহহিংলেনা হয়, আর একটী কাজ কর। তুমি নিরঞ্জন কবিরন্ধকে থাও। তাহার সহিত আমার চির-বিবাদ। দে শাব্র আনন না, তবু আমার সহিত তর্ক করে। তাহাকে আমি ছটী চক্ষু পাড়িয়৷ দেখিতে পারি না। সে এ গ্রাম হইতে এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখান হইতে ছয় কোশ দূরে মামার বাড়ীতে গিয়া আছে। আমি তোমার সব সন্ধান বলিয়া দিতেছি। তুমি স্বছন্দে গিয়া তাহাকে খাইয়৷ আইয়৷"

ব্যাছ উত্তর করিলেন,—"না মহাশয়! আজ রাত্রিতে আমার কিছু মাত্র কুধা নাই। আজ রাত্রিতে আমি নিরঞ্জন কবিরত্বকে ধাইতে পারিব না।"

ভন্ন রার প্নর্কার বলিলেন,— "আছা! ততদ্র যদি না যাইতে পার তবে এই প্রামেই তোমার আমি থাবার ঠিক করিয়া দিতেছি। এই প্রামে এক গোরালিনী আছে। মাণী বড় হুই। ছবেলা আসিয়া আমারে দঁলে ঝণড়া করে। তোমাকে কয়া দিয়াছি বলিয়া মাণী আমাকে যা' নয় তা'ই বলে। মাণি আমাকে, বলে,— 'অরায়ৢ, বড়ো, ডোক্রা! টাকা নিয়ে কি না বাঘকে মেয়ে বেচে থেলি!' তুমি আমার জামাতা, ইহার একটা প্রতিকার তোমকৈ করিতে হইবে। তুমি তার ঘাড়টা ভালিয়া রক্ত বাত্ত

ব্যাত্র বলিলেন,—"না মহাশয় ! আজ আমি কিছু থাইতে পারিব না, আজ কুধা নাই।"

ভত্ন বার ভাবিলেন,—"জামাতারা কিছু লজ্জাশীল হন্। বার বার 'থাও থাও' বলিতে হয়, তবে কিছু থান্। থাইতে বসিয়া 'এটা থাও, ওটা থাও, আর একটু থাও,' এইরূপে পাঁচজনে বার বার না বলিলে, জামাতারা পেট ভরিয়া আহার করেন মা। পাতে দব ফেলিয়া উঠিয়া যান। এদিকে জঠরানল দাউ দাউ क्तिया जिलिक थारक, अनिरक मूर्य वरनन,-'आत क्र्मा नारे, অরি থাইতে পারি না।' জামাতাদিগের রীতি এই।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তত্ত্বায় আবার বলিলেন,—"খণ্ডর-বাড়ী আদিয়া কিছু না থাওয়া কি ভাল ? লোকে আমার নিন্দা করিবে। পাড়ার লোকগুলির কথা তোমাকে আরু কি পরিচর দিব ৷ শাড়াত বেমে-পুক্ষগুলি এক একটী সব অবভার ৷ ভাগাণা (मधिरा क्र था छ। भारत के जान अकरे प्रथिए भारतन ना। ভূমি আমার জামাতা হইরাছ, যা'ই হউক, ভোমার ছ পরনা, সঙ্গতি আছে, এই হিংসায় সকলে ফাটিয়া মরিভেছেন। এথনি কা'ল সকলে বলিবেন যে, "তমু রামের জামাতা আসিয়াছিল, তমুরায় জামাতার কিছু মাত্র আদর করেন নাই, এক কোঁটা জল পর্য্যস্ত খাইতে দেয় নাই।' সেই জন্ত কিছু খাইতে ভোমাকে বার বার অনুরোধ করিতেছি। চল, গোয়ালিনীর ঘর তোমাকে লেখাইরা দিই। সে হুধ, যি থায় ? মাংস তাহার কোমল। তাহার । মাংস তোমার মুথে ভাল লাগিবে। থাইরা তৃপ্তি লাভ করিবে। মন্দ দ্ৰব্য কি তোমাকে থাইতে বলিতে পারি ?"

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,—"এবার মহাশয় আমাকে কমা করুন। **এই বার যখন আদিব, তখন দেখা যাইবে।"** 

**छम् ताम मत्न मत्न किছू कृत हरेलन। कामांठा जानरतत्र नामजी।** 

386 1

প্রাণ ভরিয়া আদর করিতে না পারিলে খণ্ডর খাণ্ডণীর মনে ক্লেশ হয়। তিনি ভিনটী স্থাদোর কথা বলিলেন, জামাতা কিন্ত একটাও থাইলেন না। তাহাতে ক্ল হইবার কথা।

তহু রায় বলিলেন,—"শশুরবাড়ীতে এরূপ থাইয়া দাইয়া
মাদিতে নাই। শশুর শাশুড়ীর মন তাহাতে বুনিবে কেন ?
জামাতা কিছু না থাইলে, শশুর-শাশুড়ীর মনে হংথ হয়। এই,
মাজ ত্মি কিছু থাইলে না, সে জন্য তোমার শাশুড়ীঠাকুরাণী
মামাকে কত বকিবেন। তিনি বলিবেন,—'তৃমি জামাতাকে ভাল
ক্রিয়া বল নাই, তাই জামাতা আহার করিলেন না।' এবার
যথন মাদিবে, তথন আহারাদি করিয়া এস না। এই থানে
মাদিয়া আহার করিবে। তোমার জন্য এই তিনটা থাদ্য-সামগ্রী
মামি ঠিক করিয়া রাখিলাম। এবার আদিয়া একবারে তিনটাকেই থাইতে হইবে। যদি না থাও, তাহা হইলে বনে যাইডে
দিব না, তোমার চাদর ও ছাতি লুকাইয়া রাখিব। না না এ ও
কথা নয়! তোমার বে আবার ছাতি কি চাদর নাই? যদি না
থাও, তাহা হইলে তোমার উপর আমি রাগ করিব।"

কন্ধবিতী, সুমন্ত রাত্রিমা ও ভগ্নীদিগের সূহিত কথা-বার্তা কহিতে লাগিলেন। ব্যান্ত প্রকৃত কে, তাহা মাতাকে বলিলেন। আর, ছই মাস পরে তাঁহারা যে বিপুল ঐশ্বর্য লইয়া দেশে আগিবেন, তাহাও মাতাকে বলিলেন।

তহুরার, একবার কল্লাবতীকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—

কল্লাবতি ৷ বোধ হইতেছে যে, জামাতা আমার প্রকৃত ব্যাল্ল

नन्। বনের শিক্ত মাধার দিয়া মানুষে যে সেই বাব হয়, ইনি বোধ হয় তাই। আমি ইহাঁকে নানারূপ স্থাদ্য থাইতে বলিলাম। আমার গোয়ালের বুড়ো গরুটীকে থাইতে বলিলাম, নিরঞ্জনকে থাইতে বলিলাম, গোয়ালিনীকে থাইতে বলিলাম, কিছু ইনি ইহার একটাকেও থাইলেন না। যথার্থ বাব হইলে কি এ সব লোভ সামলাইতে পারিভেন ? তাই আমার বোধ হইতেছে, ইনি প্রকৃত বাব নন্। তুমি দেখিও দেখি? ইহাঁর মাথায় কোনও রূপ শিক্ত আছে কি না? যদি শিক্ত পাও, তাহা হইলে সেই শিক্তাটী দয় করিয়া ফেলিবে। যদি লোকে মন্দ্র করিয়া থাকে, তো শিক্তাটী রুলা নেইলেই তাল হইয়া যাইবে। যে কারণেই কেন বাঘ হইয়া থাকুন না ? শিক্তাটী দয় করিয়া ফেলিলেই সব ভাল হইয়া যাইবে। তথন পুনরায় মায়ুষ হইয়া ইনি লোকালয়ে আদিবেন।"

পিতার এই উপদেশ পাইয়া, কয়াবতী যথন পুনরায় মা'র এনিকট "আদিলেন, তথন মা জিজ্ঞাদা করিলেন,—"উনি তোমাকে চুপি চুপি কি ক্লিলেন ?"

পিতা বেরপ উপদেশ দিলেন, কয়াবতী দে সমস্ত কথা মার নিকট ব্যক্ত করিনেন।

মা সেই কথা শুনিরা বলিলেন,—"কঙ্কাবতি! তুমি এ কার্জ কথনও করিবে না। করিলে নিশ্চর মল হইবে। থেতু অতি ধীর ও স্থবৃদ্ধি। থেতু যাহা করিতেছেন, তাহা ভালর জক্তই করিতেছেন। থেতুর আজ্ঞা তুমি কোন মতেই অমাতা করিও

### ৮ । কন্ধাৰতী।

না। সাবধান, কলাবতি! আমি বাহা বলিলাম, মনে বেন থাকে!"

রাত্রি অবসান-প্রার হইলে, খেতু ও কলাবতী পুনরার বনে চলিলেন। পর্বতের নিকট আদিয়া, খেতু পুর্বের মত কল্পাবতীকে চক্ষু বৃজিতে বলিলেন। স্রভ্ল-বারে পুর্বের মত কলারতী সেই বিকট হাসি শুনিলেন। অট্টালিকার উপস্থিত হইয়া পুর্বের মত ইহারা দিন বাপন করিতে লাগিলেন।



# নবম পরিচেছদ।

#### শিক্ড।

আর একমাস গত হইয়া গেল।

বেতৃ বলিলেন,—"কলাবতি! কেবল আর এক মাস রহিল। এই এক মাস পরে আমরা বাধীন হইব। আর এক মাস গত হইরা যাইলে, আমাদিগকে আর বনবাসী হইরা থাকিতে হইবে না। এই বিপুল বিভব লইয়া আফ্রা তথন দেশে যাইব।"

এক একটা দিন যায়, আর থেতু বলেন,—"কল্কাবতি! আর উনত্রিশ দিন রহিল; কল্কাবতি! আর আটাইশ দিন রহিল; কল্কাবতি! আর সাতাইশ দিন রহিল।"

এইরপে কুড়ি দিন গত হইরা গেল। কেবল আর দশ দিন রুহিল। দশ দিন পরে ককাবতীকে লইরা দেশে যাইবেন, সে জন্ত থেতুর মনে অসীম আনন্দের উদয় হইল। থেতুর মুথে সদাই হাসি!

থেতু বলিলেন,—"কল্পাবতি। ছুমি এক কর্ম্ম কর। করলা
দ্বারা এই প্রাচীরের গায়ে দশটা দাগ দিয়া রাধ। প্রতিদিন
প্রাতঃকালে উঠিয়া একটা করিয়া দাগ প্র্ছিয়া ফেলিব, তাহা

হইলে সম্মুখে সর্কাদাই প্রত্যক্ষ দেখিব, ক-দিন ম্বার বাকি
রহিল।"

কন্ধাবতী ভাবিলেন ষে,—"দেশে যাইবার নিমিত্ত স্বামীর মন বড়ই আকুল হইরাছে। প্রাচীরে তো দশটী দাগ দিলাম, যেমন এক একটী দিন যাইবে, তেমনি এক একটী দাগ তো মুছিয়া ফেলিলাম; তা তো সব হইবে! কিন্তু এক দিনেই কি দশটী দিন মুছিয়া ফেলিতে গারি না? এক দিনেই কি স্বামীর উন্ধার করিতে পারি না? বাবা যা বলিয়া দিয়াছেন, তাই করিয়া দেখিলে তো হয়! আন্ধ কি কা'ল যদি দেশে যাইতে পান, তাহা হইলে আমার স্বামীর মনে কভই না আনন্দ হইবে!"

এই ছই মাদের মধ্যে, প্রতার কথা তাঁহার অনেকবার স্মরণ ইইমাছিল। মন্দ লোকে তাঁহার স্বামীকে গুণ করিয়াছে, এই চিন্তা তাঁহার মনে বারবার উদর হইয়াছিল। তবে মা বারবার করা দিরাছিলেন, সে জন্ত এত দিন তিনি কোনও রূপ প্রতিকারের চেন্তা করেন নাই। এক্ষণে দেশে বাইবার নিমিত স্বামীর ঘোরতের ব্যপ্রতা দেখিয়া, ক্লাবতীর মন নিতাত স্থির হইয়াঁপড়িল।

কঞ্চাবতী ভাবিলেন,—"বাবা, পুরুষ মাহ্মষ ! পাহাড় প্রত্তি, বন জকল, কাঘ ভারুক, শিকড়-মাকড়, তন্ত্র-মন্ত্র, এ সকলেন্ত্র কথা বাবা যত জানেন, মা তত কি করিয়া জানিবেন ! মা, মেমে মাহ্ম্ম, ঘরের বাহিরে যান নাই মা কি করিয়া জানিবেন বে, লোকে শিকড় দিয়া মন্দ করিলে তাহার কি উপায় করিতে হয় ! শিকড়টী দথা করিয়া ফেলিলেই সকল বিপদ কাটিয়া

## শিকড় অনুসন্ধান ।



সর্বনাশ! বাবা যা বলিয়াছিলেন, তাই?

, নমিত্ত

নাম বে যোর কু-কর্ম করিয়াছি, আমাকে ভূষি ক্যা কর !"

#### অবোধ বালিকা!



আৰু আমি মাণাটী অজুসন্ধান করিরা দেখিলাম। তানা হইলে কি হইত ?"

কলাবতী, শিকড়টা থেডুর মাথা হইতে খুলিরা লইতে চেপ্তা করিলেন। কিন্ত শিকড়টা মাথার চুলের লহিত দৃদ্দ্দেশে আৰদ্ধ ছিল, খুলিরা লইতে পারিলেন না। পাছে থেডু জাগিরা উঠেন, এই ভরে আর অধিক বল প্ররোগ করিলেন না। পুনরার অপর বরে দিরা, দেখান হইতে কাঁচি লইরা আদিলেন। চুলের সহিত শিকড়টা থেডুর মাথা হইতে কাঁচিরা লইলেন। শিক্টা ডংক্লণাং বাতির অরিতে দগ্ধ করিয়া কেলিলেন!

শিক্ড পুড়িরা ঘরের তিত্র শতি ভয়ানক তীত্র ছুর্গন্ধ সাহির ছইল। সেই গলে, কলাবতীর খাস রোধ হইবার উপক্রম ছইল। ভয়ে কলাবতী বিহবেল হইরা পড়িলেন। কলাবভীর দর্মশরীর কাঁপিতে লাগিল।

চমকিয়া থেতু জাগরিত হইলেন। মাধার হাত দিয়া দেখিলেন যে, শিকড় মুই! ভরে বিহবলা, কম্পিত-কলেবরা, জানহীনা, কল্পাত-কলেবরা, জানহীনা, কলাবতীকে সমুখে দণ্ডায়মানা দেখিলেন। অচেতন হইয়া, কৃদ্ধাবতী ভূতলশারিনী হন আর কি,এমন সমন্ন থেতু উঠিয়া তাঁছাকে ধরিলেন। বাতিটী তাঁহার হাত হইতে লইয়া, কলাবতীকে আতে আতে বসা-ইলেন। কলাবতীর মুখে জল দিয়া, কলাবতীকে সুস্থ করিবার নিমিক্ত চেষ্টা করিতে শাগিলেন।

স্থত্ত হইবা কলাবতী বলিলেন,—"আমি বে খোর কু-কর্ম করিয়ছি,
ভাষা আমি এখন বৃথিতে পারিতেছি। আমাকে ভূবি ক্ষম কর !"

এই কথা বলিয়া, ক্সাবতী অধোবদনে বদিয়া কাঁৰিছে লাগিলেন।

ধেতু বলিলেন,—"কন্ধাবতি! ইহাতে ভোমার কোনও দোষ
নাই। প্রথম তো অদৃষ্টের দোর। তানা হইলে এত দিন গিয়া
আজ এ ত্র্বিনা ঘটিবে কেন ? তাহার পর আমার দোর। আমি
যদি আদ্যোপান্ত সকল কথা তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতাম, যদি
তোমার নিকট কিছু গোপন না করিডাম, তাহা হইলে এ কাজ তুমি
ক্রথনই করিতে না, আজ এ ত্র্বিনা ঘটত না। শিকড়টা কি বাতির
আপ্রেন পোড়াইয়া কেলিয়াছ?"

ক্ষাবতী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"হাঁ় শিক্ডটী দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি।"

থেতু বলিলেন,—"তবে এখন তোমাকে বুকে সাহস বাধিতে হইবে। স্ত্রীলোক, বালিকার মত এখন আর কাঁদিলে চলিবে না। এই জনশৃত্র অরণ্যের মধ্যে তুমি একাকিনী! তোমার জাত্রই প্রাণ আমার নিতান্ত আকৃল হইরাছে:। কন্ধাবতি! প্রকৃত্বাহারা পুরুষ হর, ম্ব্রিডে তোহারা ভর করে না। অনাথিনী স্ত্রী প্রভৃতি পোব্যদিগের জন্যই তাহারা ক্যাতর হয়।"

ব্যস্ত হইয়া কছাবতী জিজ্ঞানা করিলেন,—"কেন ? কি ? আফালের কি বিপদ হইবে ? কি বিপদের আশকা তুমি করিতেছ ?"

থেতু, উত্তর করিলেন,—"কঙ্কাবতি! যদি গোপন করিবার সময় থাকিজ, তাহা হইলে আমি গোপন করিতাম। কিন্তু গোপন করিবার আর সময় নাই! তোষাকে একাকিনী এস্থান হইতে বাট

ফিরিরা যাইতে হইবে। স্থড়কের ভিতর হইতে বাহির হইরা ঠিক উত্তরমূবে যাইবে। প্রাভঃকাল ১ইলে পূর্য্য উদয় হইবে, পূর্য্যকে দক্ষিণদিকে রাথিয়া চলিলেই ভূমি গ্রামে গিয়া পৌছিবে।"

ক্ষাবতী জিজ্ঞাদা করিলেন,—"আর তুমি ?"

• খেতৃ বলিলেন,—"আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। আমি এছানের দ্রব্য ছুঁইয়াছি, এখান হইতে আমি টাকা কড়ি লইয়াছি, মুতরাং আমি এখান হইতে আর বাইতে পারিব না। আমাকে এই খানেই থাকিতে হইবে। সেইজন্ত এখানকার কোনও দ্রব্য স্পর্ল ক্রিতে ভোমাকে মানা করিয়াছিলাম। একণে তুমি আর বিলম্ব করিও না। অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া মুড়ঙ্গ-পথে গমন করিবে। পর্কতের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোনও গাছতলায় রানিটী যাপন করিবে। যথন প্রাভিকাল হইবে, স্ব্য উদয় হইবে, তখন কোন্ দিক্ উত্তর আনায়াসেই জানিতে পারিবে। উত্তর মুখে বাইলেই প্রামে গিয়া উপস্থিত হইবে। কলাবতী আর বিলম্ব করিও না।"

কর্মাবতী বলিলেন,—"এস্থান হইতে আমি বাইব ? তোমাকে এই বানে রাখিরা আমি এখান হইতে বাইব ? এমন কথা তুমি কি করিয়া বলিলে ? আমি ঘোরতর কুকর্ম করিয়াছি সত্য। আমি অপরাধিনী সত্য, আমি হতভাগিনী! কিন্তু তা' বলিয়া কি আমাকে দূর করিতে হয় ? আমি বালিকা, আমি অজ্ঞান, আমি জানি না; না জানিরা একাল করিয়াছি, ভাল ভাবিরা মল করিয়াছি। আমার কি আর ক্ষমা নাই।"

থেতু উত্তর করিলেন,—"কঙ্কাবতি ৷ তোমার উপর আমি রাগ

করি নাই। রাগ করিরা ভোমাকে ধলি নাই বে, 'ভূমি এখান हरेट वां 91' वफ़ विशरमंत्र कथा, वफ़ निमायन कथा, कि कतिया छोमारक विष ? এवान श्रेटि छोमारक वाहरे इहेरव,--कक्कावि ! নিশ্চয় তোমাকে এখান হইতে বাইতে হইবে, আর এখনি যাইতে হইবে; বিশ্ব করিলে চলিবে না। এবন তুমি পিতার বাটাতে शिश्रा श्रोक, लाक-कर्न महत्र कतिशा मग मिन शहत शूनसीत এই वहनत ভিতর আদিও। এই অট্টালিকার ভিতর যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, তাহা বইবা যাইও। দশ দিন পরে বছলে কোনও ভর लाहे, ज्यम जामारक क्टर किडू विलाद मा। এই धन मन्निज চারি ভাগ করিবে। একভাগ ভোষার পিতাকে দিবে, এক ভাগ ब्रोमहित नान महानगरक निरंत, अक जांग निव्रक्षन कांकारक निरंत. আর এক ভাগ ভূমি লইবে। ব্রত-নিরম, ধর্ম-কর্মা, দান-ধ্যান করিরা শীরন বাপন করিবে। মনুবা জীবন কর্মদিন ? কল্পাবতি। দেখিতে एमिटिक कार्षेत्रा गाहेरत। जाहात शत्र, अथन व्यक्ति स्वथारन ৰাইডেছি, দেই পানে তুমিও যাইবে; তুই জনে পুনরায় সাকাৎ क्टेंद्व ।"

কর্মবিতী বলিলেন,—"তোমার কথা গুনিরা আমার বুক ফাটিঃ।
বাইতেছে, প্রাণে বড় ওয় হইতেছে। হায় ! আমি কি কঞ্জিম !
কি বিপদের কথা ? কি নিদারুণ কথা ? এথন কোথার তুমি
বাইবে ? আমাকে ভাল করিয়া দকল কথা তুমি বল।"

(अञ् विशासन,—"छत्व छन। এই অট্টালিকার ভিতর বা ধন্ কেথিছে, ইহার প্রহরিণী স্বরূপ নাকেয়রী নাম-ধারিণী এক ভয়য়রী ভূতিনী আছে। স্থাদের ঘারে সর্বালা সে বিসরা থাকে। সেই যে থলা থাক বিকট হালি তুমি শুনিরাছিলে, সে হালি এই নাকেশরীয়। যে কেহ তাহার এই ধন স্পর্ণ করিবে, মুহুর্তের মধ্যে সে তাহাকে থাইয়া ফেলিবে। আমি এই ধন লইরাছি। কিছ, যে শিক্ডটী তুমি দক্ষ করিয়া ফেলিয়াছ, সেই শিক্ডের ঘারা এতদিন আমি রক্ষিত হইতেছিলাম। তা' না হইলে এতদিন কোন্ কালে নাকেশরী আমাকে খাইয়া ফেলিত। শিক্ড নাই, একথা নাকেশরী এখনত বোধ হয় জানিতে পারে নাই। কিছ শীল্লই সে জানিতে পারিবে। জানিতে পারিলেই সে এখানে আনিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে। নাকেশরীর হাত হইতে নিস্তার গাইবার কোনও উপায় নাই। এক ভো এখান হইতে বাহিরে বাইবার অক্ত উপায় নাই। তা থাকিলেও কোনও লাভ নাই। বন ঘাই কি জলে যাই, প্রামে ঘাই কি নগরে ঘাই, এই কথা শুনিয়া, কছাবজী থেতুর পা হুটী ধরিরা সেইথানে শুইয়া পভিলেন।

খেতৃ বলিলেন,—"কডাবিড ! কাঁদিও না। কাঁদিলে আর কি হইবে ! যাহা অদৃতে ছিল, তাহা ঘটিল। সকলি তাঁর ইছা। উঠ, বাও। আঁতে আতে কুড়ল দিয়া বাহিরে যাও। এখনি নাকেশ্রী এখানে আদিয়া পড়িবে। ভাহাকে দেখিলে তুমি ভয় পাইবে। যাও, বাড়ী যাও; মা'র কাছে যাইলে, তবু তোমার প্রাণ অনেকটা সুস্থ হইবে।"

কমাবতী উঠিয়া বসিলেন। আরক্ত-নয়নে, আরক্ত-বদনে

কছাবতী উঠিয়া বসিলেন। ক্লাবতীর মৃত্ মনোমুগ্ধকারিণী সেই রূপ-নাধুরী উঞ্জাবাপল হইয়া, এখন অঞ্চ প্রকার এক সৌল্র্য্যের আবির্ভাব হইল।

কল্পানত বলিলেন,—"আমি ভোমাকে এইথানে ছাড়িলা বাইব ? ভোমাকে এইথানে ছাড়িলা নাকেশরীর ভরে প্রাণ লইনা আমি পলাইব ? তা যদি করি, তো ধিক্ আমার প্রাণে, ধিক্ আমার বাঁচনে ! শত ধিক্ আমার প্রাণে, শত ধিক্ আমার বাঁচনে ! শত ধিক্ আমার প্রাণে, শত ধিক্ আমার বাঁচনে ! তোমার কল্পাবতী অল্পম্মি বালিকা বটে, দেইজন্ত দে তোমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিলাছে ৷ তা বলিলা কল্পাবতী নরকের কীট নর ! নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি ভাল ; না পারি, তোমারও যে গতি, আমারও দেই গতি । যদি ভোমার মৃত্যু, তো আমারও মৃত্যু ৷ কল্পাবতী মরিতে ভর করে না ৷ তোমাকে ছাড়িলা কল্পাবতী এ পৃথিবীতে থাকিতেও চাল না ! কল্পাবতীর এই প্রতিজ্ঞা ৷ কল্পাবতী নিশ্চম আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে।"

ধেতু, কলাবতীর মুধ পানে চাহিরা দেখিলেন। কলাবতীর মুধ দেখিলা ব্রিতে পারিলেন যে, তাঁর প্রতিজ্ঞা অটল, অচল। কলাবতীর চক্ষে আর জল নাই, কলাবতীর মুধে ভরের চিহ্নার নাই। ধেতু ভাবিলেন,—"কলাবতীকে আর ধাইতে অফুরোধ করা র্থা।"

### দশম পরিচ্ছেদ।

#### চুরি।

পেড় বলিলেন,—"কছাবতি! যদি নিতান্ত তুমি এখান হইতে পলাইবে না, তবে তোমাকে সকল কথা বলি,—ভন। তুমি বালিকা, তা'তে জন-শৃত্য এই বিজন অরণ্যের মধ্যে আমাদের বাস। ঘরের ছারে ভয়ন্বরী নাকেখরী। পাছে তুমি ভন্ন পাও, তাই এতদিন সকল কথা তোমাকে বলি নাই। এখন বলি,—ভন। কিন্তু কথা আমার শেষ হইলে হয়। শিকড়-পোড়ার গদ্ধ পাইলেই বোধ হয়, নাকেখরী জানিতে পারিবে বে, আমার কাছে আর শিকড় নাই। তথনি সে ভিতরে আসিয়া আমার প্রাণবধ করিবে। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে পাছে আসিয়া পড়ে, সেই ভয়।

"মাতার অস্ত্রোষ্টি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, আমি কাশী অভিমুথে
যাত্রা করিলাম। কলিকাতা না গিয়া কিজ্মু পশ্চিমাঞ্চনে
যাত্রা করিলাম, দে কথা ভোমাকে আমি পূর্বেই বলিয়াছি।
কাশীতে উপস্থিত হইয়া, মাতার প্রাক্ষাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিলাম।
তাহার পর কর্ম-কাজের অমুসদ্ধান করিতে লাগিলাম। সৌভাগাক্রমে,
অবিল্লেই একটা উত্তম কাজ পাইলাম। অভিশন্ন পরিশ্রম
করিতে হইত স্ত্যা, কিন্তু বেতন অধিক ছিল। এক বংসরের

মধ্যে অনেকগুলি টাকা সঞ্চয় করিতে পারিব, এরপ আশা হুইল। কেবল মাত্র শরীরে প্রাণ রাখিতে যাহা কিছু আবশ্যক, দেইরূপ যৎসামান্ত ব্যর করিয়া, অবশিষ্ঠ টাকা আমি তোমার বাপের জন্ম রাথিতে লাগিলাম। কঞ্চাবতি। বলিতে হইলে, জল খাইয়া আমি জীবন ধারণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, এক এক দিন সন্ধ্যা বেলা, এরপ কুধা পাইত যে, কুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না, মাথা ঘুরিয়া, পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। কিছু রাত্রিতে আর কিছু খাইতাম না। জল খাবার নয়, কেবল থালি লল, তাই পান করিয়া উদর পূর্ণ করিতাম। তাহাতে শরীর ব্দনেকর্তী হ্রন্থ হইত, কিছুক্ষণের নির্মিত্ত কুধার জালাও নির্ত্ত হইত। ভাহার পর শরন করিলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িভাম, কুধার জালা আর জানিতে পারিতাম না। জল আনিবার জন্ত কাহাকেও একটা পরমা দিতাম না। একটা বড় লোটা কিনিয়া-ছিলাম। সন্ধার পর, যথন কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না, সেই - সময়ে আপনি গিয়া গঙ্গার ঘাট হইতে জল আনিতাম। কাশীতে গলার ঘাট বড় উচ্চ। এল আনিতে গিয়া, একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমি পড়িয়া গিরাছিলাম। হাতে ও শারে অভিশব আঘাত লাগিরাছিল। কোনও মতে উঠিয়া সেই খাটের একটী সোপানে বিসলাম। কল্পাবতি। সেই খানে বৃসিশ। কড বে. কাঁদিলাম, তাহা আর তোমাকে কি বলিব! মনে মনে করিলাম বে, 'হে ঈখর। আমি কি পাপ করিয়াছি? বে, তাহার ক্ষপ্ত আমার এ ঘোর শাস্তি!' কেন বোকে সংসার পরিত্যাস

করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করে, তাহা বুঝিলাম। নিজের অংশ ছংখ যিনি কেবল নিজের উপর নির্ভর করেন, শান্তির আশা কেবল তিনিই করিতে পারেন। যাঁহারা পাঁচটা দইয়া থাকেন, পাঁচটার ভাল মন্দের উপর যাহারা আপনাদিগের ছব-ছ:ধ নির্ভর করেন, তাঁহাদের আবার এ জগতে শান্তি কোথার ? যা'রে আমি ভাল বাসি, যা'র জীবনের সহিত আমার জীবন জড়িত করিয়া রাথিয়াছি, যা'র মলল-কামনা সভত করিয়া থাকি, সে কি অকৰ্ম-ছঙ্কৰ করিবে, ভাহা আমি কি করিয়া জানিব ? তাহার কর্মের উপর আমার কোনও ধকল নাই, অথচ তাহার অস্থুও, তাহার ক্লেশ দেখিলে ক্রম আমার বোরতর ব্যথিত হয়। আবার, সে নিজে যদিও কোনও চুক্র না করে, কি নিজে নিজের অহুথের কারণ না হয়, পরের অভ্যাচারে দে প্রণীড়িত হইতে পারে। আমি হয় তো পরের অভ্যাচার হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। নিরূপায় হইয়া প্রাণসম সেই প্রিয়-বস্তুর যাতনা আমাকে দেবিতে হয়। এই ধর,—যেমন তোমার এতি পিতা-ভাতার পীড়ন; ভাহার আমি কি করিতে পারিয়াছিলাম ? চারিদিকে সাধুদিগের ধুনী দেখিয়া, তথন আমার यत्न এই क्रथ ভाবের উদর হইয়াছিল। আবার ভাবিলাম,—"এই সংসার-ক্ষেত্র প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র। নানা পাপ, নানা *ছ*ে সংসারে অহরহ বিচরণ করিতেছে। কোটি কোটি<sup>রা করাবি</sup>তি! পাপে, সেই ভাপে, ভাপিত হইয়া সংদার-যাতন<sup>্নাসিল</sup> ? যদি এ আমি,—যা'র জ্ঞান-চকু তাহাদের চেরে অন্তে<sup>ক</sup> ? হা কন্ধাবিতি!

হইরাছে, পাণ-তাপের সহিত যুদ্ধ করিতে বে অধিকতর অ্সজ্জিত হইরাছে, আমি কি সে যুদ্ধে পরাখুধ হইব ? জগতের হিতের নিমিত্ত অহিতের সহিত যুদ্ধ না করিয়া, কাপুরুষের ভারী পরাজর মানিয়া, নির্জ্জন গভীর কাননে গিয়া বসিয়া থাকিব ?" কঙ্কাবতি! এইরূপ কত যে কি ভাবিলাম, তাহা আর ভোমাকৈ কি বলিব!

"আত্তে আত্তে পুনরার জল লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলাম। এইরূপে এক বৎসর গত হইল। এই সময়ের মধ্যে প্রায় তুই সহল টাকা সঞ্স করিয়াছিলাম। মনে করিলাম,—'এই টাকা পাইলে, তোমার পিতা পরিতোও লাভ করিবেন। তোমাকে আমি পাইব।' টাকা গুলি লইয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সমুদ্ধ নগদ টাকা ছিল, নোট লই নাই; কারণ, নোটের প্রতি স্মামাদের গ্রামের শ্লোকের স্মাস্থা নাই। একটী ব্যাগের ভিতর টাক। শুলি লইয়া রেলগাড়ীতে চড়িলাম। ব্যাগটী আপনার কাছে অতি যতে, অতি সাবধানে রাখিলাম। পাছে কেহ চুরি করে, পাছে কেহ লয়, এই ভয়ে একবারও গাড়ী হইতে নামি না। যথন স্ক্রা হইল, তথন বড় একটা টেশনে আ বিয়া গাড়ী থামিল। সেথানে অনেককণ পর্যান্ত গাড়ী দাভাইবে। একটী বড় কুধা পাইয়াছিল। তব্ও জল-থাবার কিনিবার জন্ত কত বে কাঁৰিয়ামি দামিলাম না। যে গাড়ীতে আমি বসিয়া করিলাম বে. 'হে ঈর আর একটা অপরিচিত লোক ছিল,--অন্ত জন্ত আমার এ ঘোরদ লোকটা, নিজের জন্ত জল-থাবার আনিতে

গেল। যাইবার সময় সে আমাকে জিজাসা করিল,—'মহাশর! আপনার যদি, কিছু প্রয়োজন থাকে তো বলুন, আমি আনিয়া দিই।' আমি উত্তর করিলাম,—'বাদি তুমি আনিয়া দাও, ভাহা **इटेर**न श्रामि উপকृত इटेव।' এই বলিয়া, अन-शावात किनिवात নিমিত্ত তাহাকে আমি পয়দা দিলাম। সে আমাকে জল-খাবার আনিয়া দিল। আমি তাহা থাইলাম। অলকণ পরে আমার, মাধা ঘুরিতে লাগিল। মনে করিলাম,—'গাড়ীর উত্তাপে এইরূপ **ब्हेगाइह।' এक हे अहे** नाम। अहेर जना अहेर उपात निलाह অভিভূত হইয়া পড়িলাম। চৈত্ত কিছু মাত রহিল না। প্রাতঃকাল হইলে অল্লে অলে জ্জানের উদয় হইল। 👣 মাধা বড় ব্যথা করিতে লাগিল, মাথা যেন ভুলিতে পারি না। যাহা হউক, জ্ঞান হইয়া দেখি যে, শিয়রে আমার ব্যাগ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখি যে, গাড়ীতে সে লোকটী নাই। আমার মাধায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। আল্ডে-ব্যস্তে উঠিয়া গাড়ীর চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। ব্যাগ নাই! ব্যাগ দেখিতে পাইলাম না । আমার যে বোর সর্বনাশ হইয়াছে, এখন ভাহা নিশ্চয় বুঝিলাম। এক বৎসর ধরিয়া, এত কন্ত পাইয়া, জল থাইয়া যে টাকা আমি সঞ্গ করিয়াছিলাম, আজ সে টাকা আমার নাই। কিরুপ মর্মভেদী অসহা যাতনা আমার মনের ভিতর তথন হইল, একবার বুঝিয়া দেখ দেখি! হাঁ কলাবভি! मानत्वत्र मत्न अक्रभ निष्ट्रंत्रजा त्कांबा इटेरज जानिन ? यपि अ নিষ্ঠুরতা নরক নয়, তবে নরক আবার কি? হাঁ কলাবভি।

মান্ধৰে মানুষকে এরপ বাতনা দের কেন? পরকে বাতনা দিজে,
ভাবের কি ক্লেশ হয় না?"

জনেক কণ পরে কলাবতীর চক্তে জল স্থাসিল, কলাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কলাবতী বলিলেন,—"ভাল হইরাছে! কাল নাই !—কাল নাই আর এ জগতে থাকিয়া! চল আমরা এ জগত হইতে ঘাই। নাকেশ্বনী আমাদের শক্ত নয়,—নাকেশ্বনী আমাদের শর্ম মিত্র।"

থেতু বলিলেন,—"কান পাতিয়া শুন দেখি! নাকেশ্বীর কোনও নাড়া-শক্ষ পাও কি না ?"

্ কল্পুৰতী একটু কান পাতিয়া ওলিলেন, তাহার পর বলিলেন,— শ্রা,—কোনস্ত্রপ দাড়া শব্দ নাই।"

্রথেড়ু পুনরায় বলিলেন,—"তবে শুন, তাহার পর কি হইল। নাকেশ্বরীনা আসিতে আসিতে সকল কথা বলিয়ালই।

"বথন বুঝিলাম যে, আমার টাকা গুলি চুরি গিরাছে, তথন মনে করিলাম,—'আজ আমার সকল আশা নিম্মুল হইল।' যে লোকটা আমার দকে গাড়ীতে ছিল, সে চোর। জল-থাবারের সহিত সে কোনও প্রকার 'মারক জবা মিশাইরা দিয়াছিল। সেই জল-থাবার থাইরা বথন আমার টাকা গুলি করীরা পলাইরাছে। কথন কোন প্রেশনে নালিয়া গিরাছে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব ? স্বতরাং চোর ধরা পড়িবার কিছু মাত্র সভাবনা নাই। তবু, রেলের কর্মচারীদিগকে সকল কথা আনাইলাম। আমাকে সকল কথা লাইলাম।

কোনও গাড়ীতে দে লোকটাকে নেখিতে পাইলার্য না। তথ্য
আমি পৃথিবী শৃশু দেখিতে লাগিলার! করাবতি! এই বে মহ্বানীবন দেখিতেছ! কেবল কতক গুলি আশা ও হতাশা, এই
লইয়াই মন্ত্রা-জীবন! কি করিব আর, করাবতী? চুপ করিয়া
রক্লিনার। ভাবিতে লাগিলার,—'এখন করি কি? যাই কোখার?
কলিকাতা যাই, কি কাশী ফিরিয়া যাই, কি দেশে যাই!' ভার পর
মনে পড়িল বে, রাণীগঞ্জের টিকিট থানি, আর গুট কত পরদা ভিত্র
হাতে আর কিছুই নাই। বাহা হউক, হাতে পরদা থাকুক আর না
থাকুক, দেশে আদাই যুক্তিদিদ্ধ বিবেচনা করিলাম। কারণ
ভোমাকে বলিয়াছিলাম বে, এক বংসর পরে ফিরিয়া আদিব। তুমি
পথ পানে চাহিয়া থাকিবে। হয় তো কত তাড়না, কত গঞ্জনা, কত
লাঞ্চনা তোমাকে সহু করিতে হইতেছে! মনে করিলাম,—'তোমার
বাপের পায়ে গিয়া ধরি, তাঁহাকে ছই হাজার টাকার থত লিথিয়া
দিই, মানে মানে টাকা দিয়া খণ-পরিশোধ করিব।'

"ক কাবতি! বার বার তোমার বাপের কথা মূথে জানিতে মনে বড় কেশ হরী। তিনি কেন বাই হউন না ! তোমার পিতা তো বটে! তাঁর কথা বলিতে গেলেই ধেন নিন্দা হইরা পড়ে। মনে করিয়াছিলাম, 'এখান হইতে প্রভুৱ ধন দিয়া,ধনের উপর তাঁহার বিভ্রুষা করিয়া দিব।' পৃথিবীর আর একটা রোগ দেখ, কজাবতি! ধনের জন্ম স্বাই জন্মত, ধনের জন্ম স্বাই লালায়িত। পেটে কত-কটা থাই, কজাবতি! গাবে কি পরি ? যে ধন পিপাসার এত ত্বিত হইব ? হাঁ! ধন উপার্জনের আবশ্রীয়-স্বজন, ব্লু-

ৰান্ধবের উপকার করিতে পারা বার, নিরাশ্রমকে আশ্রের প্রদান করিতে পারা বার, কুধার্তকে অর দিতে পারা বার, দারগ্রস্তকে দার হুইতে মুক্ত করিতে পার। বার, অনেক পরিমাণে তুঃখমর জগতের তুঃখ মোচন করিতে পারা বার।

"বাহার বারা অনেকের উপকার হয়, যিনি আনোদ-প্রমাদ্রেদ বিরত হইরা, ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া, জগতের হিতের নিমিত্ত অর্থাপার্জ্জন বা জ্ঞানোপার্জ্জনে সময় অতিবাহিত করেন, তিমিরারত এই সংসারে তিনি দেবতা-স্বরূপ। কিন্তু তা বলিয়া, কয়াবতি! ধনোপার্জ্জনে লোক যেন উন্মন্ত না হয়। জ্ঞানো-পার্জ্জনে এই ধর্মোপার্জ্জনে লোকে ইউন্মন্ত হয়, হউক। মেঘের বর্ষণ, প্রবল প্রভ্জনের গভীর গর্জ্জন, পৃথিবীর নিম-প্রদেশেই ঘটিয়া থাকে। উর্জ্জনের গভীর গর্জ্জন, পৃথিবীর নিম-প্রদেশেই ঘটিয়া থাকে। উর্জ্জপানেরে এই কর্মান্তেও উচ্চতা-নীচতা আছে। ধন, মান, জাতি, ধর্ম লইয়া যত কিছু কোলাহল ভানিত্বে পাও, অজ্ঞানতাময় নীচ-পথাপ্রিত মানব-মন হইতেই ও সম্বন্ধ উথিত হয়। এই মৃত্যু সময়ে, মোহইর্ম, নিমপথ-অবলমী নানবক্লের রুথা বাদ-বিসংবাদ প্রত্যক্ষ দেখিয়া, কয়াবভিয়া

"কলিকাতা কি কাশী না গিয়া বাড়ী ঘাইব, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া রাণীগঞ্জে নামিলাম। রাণীগঞ্জ হইতে আমাদের গ্রামে আসিতে ছইটী পথ আছে। একটা রাজপথ, যাহা দিয়া অনেক লোক গতি-বিধি করে। দ্বিতীয়টা বনপথ। তাহাতে বাঘ ভালুকের ভর আছে, সেজস্ত সে পথ দিয়া লোকে বড় যাতায়াত করে না। বনপথটা কিন্ত নিকট। সে পথটা দিয়া আসিলে পাঁচ দিনে আমাদের প্রামে উপস্থিত হইতে পারা যায়, রাজপথ দিয়া যাইলে ছয় দিন লাগে। রাণীগঞ্জে যথন নামিলাম, তথন আমার হাতে কেবল চারিটা পয়সা ছিল। শীঘ্র প্রামে পৌছিব, সেনিমিত্ত আমি বন পথটা অবলম্বন করিলাম। প্রথম দিনেই পয়না কয়টা ধরচ হইয়া গেল। পাহাড়-পর্কত, বন-উপবন, নদী-নিঝার অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। বনের ফল মূল যাহা কিছুপাই, তাহাই থাই। রাত্রিতে যে দিন প্রাম পাই, সে দিন কাছারও ছারে পড়িয়া থাকি! যে দিন প্রাম না পাই, সে দিন গাছতলায় ভইয়া থাকি। মনে করিলাম 'আমাকে বাঘ ভর্কে কিছু বলিবে না, তার জন্ত কোনও চিন্তা নাই। আমাকে যদি বাঘ ভর্কে থাইবে, তবে পৃথিবীতে এমন হতভাগা আর কে আছে, যে এ ত্ঃথ সব ভোগ করিবে?'

"এইরূপে চারি দিন কাটিয়া গেল। আমাদের প্রাম হইতে যে উচ্চ পর্বতটী দেখিতে পাওয়া যায়, সন্ধ্যা বেলা আমি সেই পর্বতের নিম দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই পর্বতেটী এ'ই; যাহার ভিতর এক্ষণে আনরা রহিয়াছি। এখান হইতে আমাদিগের প্রাম প্রায় এক দিনের প্রথা কয় দিন অনাহারে ক্রমেই হর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে করিলাম, আগত প্রাতঃকালে আরও অধিক হ্র্বল হইয়া পড়িব, তাহার চেয়ে সমস্ত রাজি চলি, সকাল বেলা প্রামে গিয়া পৌছিব। এইরূপ ভাবিয়া,

দে রাজিতে আর বিশ্রাম না করিয়া, ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। রাত্রি এক প্রহরের পর চক্র অন্ত যাইলেন, ঘোরতর অন্ধকারে বন আছের হইল, আমি পথ হারাইলাম। নিবিড় বনের মধ্যে গিয়া পড়িলাম, কোনও দিকে আর পথ পাই না। একবার অগ্রে ঘাই, একবার পশ্চাতে যাই, একবার দক্ষিণে যাই, একবার বাম দিকে যাই, পথ আর কোনও দিকে পাই না। অনেকক্ষণ ধরিয়া, অতি কণ্টে বনের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইলাম, পথ কিন্তু কিছুতেই পাইলাম না। অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। পা আর তুলিতে পারি না। পিপাদায় বক্ষংস্থল ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সমন্ত্র, দর্শুথে একটা মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটা দেখিয়া আমার মৃতপ্রায় দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হইল। ভাবিলাম, ব্দবশ্র এই স্থানে লোক আছে। আর কিছু পাই না পাই, এখন একটু জল পাইলে প্রাণ রক্ষা হয়। এই ভাবিয়া, তৃষিত চাতকের ভার ব্যগ্রতার সহিত মন্দিরের দিকে যাইলাম। হা অদৃষ্ট !, গিয়া प्रिंचिमाम, मिलादत प्रव नार्हे, प्रवी नार्हे, खन, मानव नार्हे। মন্দিরটী অতি প্রাচীন, ভগ্ন; ভিতর ও বাহির বঁনা বৃক্ষ-লতায় चाष्ट्रांमिछ। दहकाल इट्रेंड छन मानत्वत्र (मथान अनार्यम इत्र নাই। 'হা ভগবন! তোমার মনে আরও কত কি আছে, (मिथ !' এই विनिया नीर्घ नियान किना त्में थात्न आमि छुडेया পড়িকাম।"

### একাদশ পরিচ্ছেদ।

#### ভূত কোম্পানি।

থেতৃ বলিতেছেন,—রাত্রি প্রায় ছই প্রহর হইয়াছে, অভিশয় শ্রান্তি বশতঃ আমার একটু নিদ্রার আবেশ হইয়া আদিতেছে. এমন সময় মন্দিরের সোপানে কি ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখি না, ভীষণাকার খেতবর্ণ এক মড়ার ষাথা। একটা পৈটা হইতে অন্য পৈটার উপর লাফাইয়া লাকাইয়া উঠিতেছে। কল্পাবতি ৷ তয় আমার শরীরে কথনও নাই, তবুও এই মড়ার মাধার কাণ্ড দেখিয়া আমার শরীর কেমন একটু রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমি উঠিয়া বদিলাম। মড়ার মাথাটী, লাফাইয়া লাফাইয়া সমস্ত প্রপটা গুলি উঠিল, তাহার পর ভাঁটার মত গড়াইতে গড়াইতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার নিকট আসিয়া একটা লাফ মারিল, লাফ মারিয়া আমার ঠিক মুখের সল্পে শুনোতে স্থির হুইয়া কিছু ক্ষণের নিমিত্ত আমার পানে চাহিয়া রহিল। দেই থানে থাকিয়া আকর্ণ হাঁ করিয়া দস্ত পাতি ছইটা বাহির করিল।

এইরপ বিকটাকার হঁ৷ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—
"বাবু! তুমি নাকি ভূত মানো না !"

আমি উত্তর করিলান,—"রক্ষা করুন, মহাশয়! আপনারা

পর্যান্ত আর আমার সহিত লাগিবেন না। নানা কটে, নানা ছঃখে, আমি বড়ই উৎপীড়িত হইয়াছি। যা'ন, ঘরে যা'ন! আমাকে আর জালাতন করিবেন না।"

আমার কথার মুগুটীর আরও ক্রোধ হইল। চীৎকার করিয়া সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু! তুমি নাকি ভৃত মানো নাঁ? ইংরেজি পড়িয়া তুমি নাকি ভৃত মানো না ?"

আমি বলিলাম,—"ইংরেজি-পড়া বাবুরা ভূত মানেন না বলিয়া কি আপনার রাগ হইয়াছে ? লোকে ভূত না মানিলে কি আপনাদের অপমান বোধ হয়?"

মড়ার মুও উত্তর করিল,—রাগ ইইবে না তো কি, দর্ম শরীর শীতল হইবে নাকি ? লোকে ভৃত না মানিলে, ভৃতদিগের অপমান হয় না তো কি আর মর্যাদা বাড়ে না কি ? কেন লোকে বলিবে যে, পৃথিবীতে ভৃত নাই ? ইংরেজি পড়া বার্দের আমরা কি করিয়ছি যে, তাহারা আমাদিগকে পৃথিবী , ইইতে একেবারে উড়াইয়া দিবে ? দেবতাদিগকে তোম্বা উড়াইয়া দিয়াছ, এখন এই উপদেবতা কয়টাকে শেষ করিতে পারিত্রেলই হয় ! বটে !"

ছঃথের সময়ও হাসি পায়! দেবতাদিগকে না মানিলে, না পূজা দিলে, দেবতাদিগের রাগ হয়, দেবতারা মুথ হাঁড়ি করিয়া রসিয়াথাকেন, এ কথা পূর্কে জানিতাম; কিন্তু লোকে ভূত না মানিলে, ভূতের রাগ হয়, ভূতের অপমান হয়, এ কথা কথনও ভূনি নাই। স্থামার তাই হাসি পাইল।

# ভাগে ভূত।



कल स्क्रिनिष्ठेन धवः (काः। (১৮১)

আমি বলিলাম,—"হাঁ মহাশয়! ইংরেজি-পড়া বাব্দের এটা ন্থায় বটে।"

আমার কথার মড়ার মাধা কিছু সম্ভষ্ট হইল, অনেকটা তাহার রাগ পড়িল। মুগু বলিল,—"তুমি ছোকরা দে<del>থিতেছি ভাল।</del> ইংরেজি-পড়া বাবুদের মত ত্রিপণ্ড নান্তিক নও! তোমার মাধার টিকি আছে ?"

আমি বলিলাম,—"না মহাশন্ত ! আমার মাথায় টিকি নাই !"

মুগু বলিল,—"এইবার ঘরে গিয়া টিকি রাখিও। আর্ল-ইংরেজি-পড়া বাবদের আমরা সহজে ছাড়িব না। ,হস্ত বংসর রার ভূতের উপর তাহাদিগের বিখাস জলে, আমরা পোমরা তিন জন করিয়াছি। আমরা তাহাদিগকে ভজাইব। বিকে লাগিলাম। গিয়া বক্তৃতা করিব, পুস্তক ছাপাইব, সংবাদ-পত্র বা কেলিটন জনৰ সকল কার্য্যের নিমিত্ত আমরা একটা কোম্পানি খু<sup>পে</sup>ড়িয়া এই বাব্টীর নির নাম রাধিয়াছি, 'স্কল স্কেলিটন এণ্ড কোং' <sup>এ</sup>ছিল। ছ কথাতেই

কলাবতি । তোমার বোধ হয়, মনে করিলাম। একণে চল, মানে মনুষ্যের মাথার খুলি, আর "স্কের্যবেষণ করি। ভূতবর্গের কিনা অস্থিনির্মিত মহুবা শ্রীরের ক্'জি হয়, চল, সেই রূপ তাহার অর্থ এই বে, ইংরেজি-পড়া

স্বীকার করেন, তাঁহাদের মনে রেলেন। আমি একটু কাণ পাতিয়া ভূতের প্রতি ভক্তি হয়, এইরা বিশ্বন্নয়। তাঁহার মুও নাই, প্রভৃতি ভৃতগণ দল-বদ্ধ হইয়াছেন্স তাঁহার উপায় নাই। তার জক্ত

স্থল অর্থাৎ নেই মড়ার ম'বাম্ বাম্ করিয়া ভিনি কথা-বার্জা

"আমরা কোম্পানি থুলিয়াছি। কোম্পানির নাম রাথিয়া**ছি,** 'স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং।' ইংব্লেজি-নাম রাথিয়াছি কেন, তা **জা**ন ? ভাহা হইলে পদার বাড়িবে, মান হইবে, লোকের মনে বিশ্বাদ জন্মিবে। যদি নাম রাথিতাম 'খুলি, কঙ্কাল এবং কোম্পানি.' ভাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না। সকলে মনে করিত ইহারা জুয়াচোর। দেখিতে পাওনা ? যে যথন মুখোপাণ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যার ও চট্টোপাধ্যায় মহাশ্রেরা জুতা কি শরাপ কি শ্ম বা শৃকরের মাংসের দোকান করেন, তথন সে দোকানের শংম্যান এণ্ড কোং।' দেখিয়া শুনিয়া শত সহস্ৰ বার 🔗 লোককে আর কেহ বিশ্বাস করে না। বরং ইংক্রজ 🖟 কথা লোকে বিশ্বাস করে, তবু দেশী দোকানীর म करत ना। आवात रमथ. व्यक्ति कथा वन, বিলাতি সাহেবেরা যদি ভাল বলেন তবেই দেশী পণ্ডিতদের কথা কেহ গ্রাহাও করে চিন্তিয়া আমাদের কোম্পানির নাম ও কোং'। স্কেলিটন ভীয়া ঐ থানে

> তে কেলিটন আমার নিকটে রলিটন বলে, কিন্তু এক্ষণে আমার ইলেন, তিনি দেখিলাম মুগুহীন

তো, স্কেলিটন ভায়া একটু এদিংক

তথন হল আমাকে পুনর। আত্র, কদলী, পনস, কেন্দু,
এখন তোমার সম্প্রকার বিশাস। খানে স্থপক হইয়া ছিল। সেই
আমি উত্তর করিলাম,—" করিতে বলিলেন। আমি আহার
কারণ, ভূতের ষড়যন্ত্রেই আমি এমা আমাকে স্থানীতল ফটিক সদৃশ
কিন্তু সে অন্ত প্রকার ভূত। এপান করিয়া আমি পিপাসা দূর
মানিয়া লইলাম। প্রত্যক্ষ রো পুনরার চলিলাম। অর ক্ষণ
করিয়া না মানি? তার জ্ব উপস্থিত হইলাম। পর্বতের
করিবেন না। যা'ন এক্ষণে ঘরে:—"এই থানকার বন আমাআপনাদিগের ঘরের লোকে ভাবিবে। বে। আজু সহস্র বংসর
যাইতে হইবে। কারণ, কালি প্রাতঃকান ভা" আমরা তিন
পথ চলিতে হইবে।"

স্থল তথন স্থেলিটনকে বলিলেন,—"দেখিলে, স্থেলিটন কিন্তু কোম্পানি খুলিলে কত উপকার হয়। ইংরেজি পড়িয়া এই বাব্টীর মতি-গতি একেবারেই বিহৃত হইয়া গিয়াছিল। ছ কথাতেই প্নরাম ইহাকে স্থামে জানয়ন করিলাম। একণে চল, জ্বান্ত বিহৃত্যতি বাব্দিগকে অবেষণ করি। ভৃতবর্গর প্রতি যাহাতে তাঁহাদের শ্রদা ভক্তি হয়, চল, সেই রূপ উপায় করি।"

স্থেলিটন হাড় ঝন্ ঝন্ করিলেন। আমি একটু কাণ পাতিয়া শুনিলাম যে, সে কেবল হাড় ঝন্ ঝন্ নয়। তাঁহার মুখ নাই, শুক্তরাং মুখ দিয়া কথা কহিবার তাঁহার উপার নাই। তার জন্ত গালের হাড় নাড়িয়া, হাড় ঝম্ ঝম্ করিয়া ডিনি কথা-বার্জা "আমরা কোম্পানি খুলিয়াছি। কোম্প এই যে, সে কথা আমি স্বেলিটন এণ্ড কোং।' ইংরেজি-নাই
ভাহা হইলে পসার বাজিবে, মান ভ্তভক্ত হইলেন, তবে ইহাঁকে
জাহাবে। যদি নাম রাখিতাম 'ফ ভক্ত করিতে হইলে অর্থানান
ভাহা হইলে কেহই আমাদিগকে শি পাইলে লোকে অতি ধর্মবার,
করিত ইহারা জ্মাচোর। দেখিতে প্রত্থব তুমি ইহাঁকে ধন দান
বন্দ্যোপাধ্যার ও চট্টোপাধ্যায় ফুল করিবেন, তথন শত শত লোক
শম বা শ্করের মাংসের দোক

গংম্যান এণ্ড কেশ্মামার অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন আছে
ক্রোককে-পাতী নই। প্রন দিয়া আমাকে ভৃতভক্ত

মি. আপনাদের অর্থ আমি লইব না।"

কথা ভনিধা স্বল আরও প্রসন্মর্তি ধারণ করিলেন। তিনি
বলিলেন,—"এদ, আমাদের দক্ষে এদ। আমাদের দক্ষিত ধন
তোমাকে দিলে, ধনের দক্ষলতা হইবে, ধন স্থপাত্রে অর্পিত হইবে,
দে ধন ছারা মঙ্গল সাধিত হইবে, দেই জন্ত তোমাকে আমাদের প্
সঞ্চিত ধন দিব। জীবিত থাকিতে আমরা ধনের পর্বাবহার করি
নাই। এক্ষণে তোমা কর্তৃক দে ধনের দদ্ব্যবহার হইলে আমাদের
উপকার হইবে।"

স্থেলিটনও আমাকে সেইরপ অনেক অন্নুরোধ করিলেন। ছই ভূতের অন্নুরোধে আমি তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিলাম। স্থেলিটন হাঁটিয়া চলিলেন, আর স্থল স্থান-বিশেষে লাফাইয়া বা গড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা আমাকে অনেকগুলি ফল-

त्रुत्कत निक्षे वहेशा यारेलन्। वास, कननी, अनम, त्कन्, পিয়াল প্রভৃতি নানা ফল দেই থানে স্থপক হইয়া ছিল। সেই ফল আমাকে তাঁহার। আহার করিতে বলিলেন। আমি আহার করিলাম। তাহার পর তাঁঃ√রা আমাকে স্থশীতল ক্ষটিক সদশ নিকরি দেখাইয়া দিলেন। অগ্নপান করিয়া আমি পিপাসা দুর করিলাম। দেখান হইতে আমরা পুনরার চলিলাম। অর কণ পরে এই পর্বতের নিকট আদিয়া উপস্থিত হইলাম। পর্বতের এক স্থানে আগিয়া স্থল বলিলেন,—"এই থানকার বন আমা-দিগকে একটু পরিষার করিতে হইবে। **আজ সহত্র বংসর** ধরিয়া এখানে জন মানব পার্শীপণ করে নাই।" আমরা তিন জনে অনেক কণ ধরিয়া সেই বন পরিফার করিতে লাগিলাম। পরিষ্কৃত হইলে পর্বত-গাত্রে গাঁথুনির ঈষৎ একটু রেখা বাহির হইয়া পড়িল। স্বল, স্কেলিটন ও আমি, অতি কণ্টে দেই গাঁথুনির পাথরগুলি ক্রমে খুলিয়া ফেলিলাম। গাঁথুনি খুলিতেই আমাদের দ্রীই অট্টালিকার স্থড়ক পথটী বাহির হইয়া পড়িল। স্থড়ক-बारत ভत्रकती नारकचतीरक राविनाम। नारकचती थन थन করিয়া হাসিল। কিন্তু যেই স্কল চক্ষুকোটর বিভৃত করিয়া তাহার দিকে কোঁপ-কটাক্ষ করিলেন, আর দে চুপ করিল। স্কৃত্দর পথ দিয়া আমরা এই অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই বিপুল ধনরাশি দেখিয়া আমি চমৎকৃত इरेनाम ।

ফল বলিলেন,—"নহস্র বৎসর পূর্বের এই অঞ্চলের আমরা

রাজা ছিলাম। প্রতিবাসী রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই অপরিমিত ধন অর্জন করি। জীবিত থাকিতে ধর্ম কর্ম কিছুই করি নাই, কেবল যুদ্ধ ও খনস্ক্ষয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমাদের সন্তান সভতি ছিল না। সে জন্ম কিন্তু আমরা হঃথিত ছিলাম না,। বরং আনন্দিত ছিলাম। যে হেতৃ সম্ভান সম্ভতি ছারা ধনের বায় হইবার সম্ভাবনা। টাকা গণিয়া, টাকা নাডিয়া চাড়িয়া আমরা স্থর্গ স্থুও উপভোগ করিতাম। আমাদের অবর্ত্তনানে পাছে কেহ এই ধন লয়, সে জনা আমরা ইহার উপর 'ধক্' দিলাম, অর্থাৎ ইহার উপর এক ভৃতিনীকে প্রহরিণ্ট-স্বরূপ নিযুক্ত করিলাম। এ কার্যো যক্ষ বা যক্ষিণী নিযুক্ত করি নাই। কথায় লোকে বলে বটে, কিন্তু ধনের উপরে যক বা যক্ষিণী কেছ নিযুক্ত করিতে পারে না। যাহা হউক, আমা-**मिरागंत्र धन अञ्चरितात्रः छेलत्र एक मिराग्न छेएमरम अधरम शर्का**छ-অভ্যন্তরে এই হুরম্য অট্টালিকাটী নির্মাণ করিলাম। রাজ বাড়ী হইতে॰ সমুদদ্ম টাকা-কড়ি, মণি-মুকুতা, বসন-ভূষণ, ইহার ভিতর্ত্ত লইয়া আসিলাম। যথাবিধি যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া নবম বর্ষীয়া স্থলকণা একটা বালিকাকে উৎসর্গ করিয়া, তাহাকে বলিয়া দিলাম যে, এক সহস্র বংসর পর্যান্ত ভূমি এই ধনের প্রহারণী শ্বরূপ নিযুক্ত থাকিবে। এক সহস্র বৎসরের মধ্যে যদি কৈছ এই ধনের এক কণা মাত্রও লয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি ভাহার প্রাণবধ করিবে। এক সহস্র বৎসর পরে তুমি যেখানে हैक्हा त्मरे थान गारेख, जयन मारात ष्ममुद्धे थाकित्त, तम এहे

## ক্থা।



নাকেশ্বরী অতি স্থন্দরী ভূতিনী। (১৮৭)

त्रात अधिकांती हहेरत। तालिकारक धहेन्नण आएम कतिया, অট্রালিকার ভিতর একটা প্রদীপ জালিয়া, আমরা স্থড়বের মার क्रफ कतिया मिलाम। अमीली त्यह निर्साण हरेल. आत वालिकात মৃত্যু হইল, মরিয়া সে ভীষণাকৃতি অতি দীর্ঘ নাদিকা ধারিণী ভূতিনী হইল ৷ ুভূত-সমাজে সে জগ্ত সে নাকেশ্বরী নামে পরিচিত। ছারে যে এই প্রহরিণী-ম্বরূপ রহিয়াছে, মে সেই বিক্লতি আকৃতি ভূতিনী, বাহার বিকট হাসি তুমি এই মাত্র ভিনিলে। বালিকা না রাথিয়া ধনের উপর অনেকে বালক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া থাকে। বালক মরিয়া ভূত হয়। কিছু দিন পরে যুদ্ধে আমরা হত ইই। শত্রুর তরবারি আমাতে त्मह इटेटल मुख विष्टित इटेग्रा यात्र। जीविज शांकिएक, हिनाम এক জন মহুষা; মরিয়া হইলাম, ছই জন ভূত। মুওটী হইলাম আমি স্বল, আর ধছুটী হইলেন ইনি স্বেলিটন ভায়া। ১৯৯৯ বংসর পূর্বে আমরা এই ধনের উপর যক্ দিয়াছি। আর এক বংসর গত হটুলেই সহত্র বংসর পূর্ণ হয়। তথন নাকেশরী আ ধন ছাড়িয়া দিবে। গত পৌষ মানে নাকেশ্বরীর সহিত খাঁ। ঘেঁ। নামক ভূতের শুভ বিবাহ হইয়াছে। নাকেশ্বরী আপনার শশুরালরে চলিয়া যাঁইবে। তথন এ ধন লইলে আমার তোমার কোনও বিপদ ঘটিবে না। কিন্তু এই এক বৎসরের ভিতর কোনও মতে এ ধনের কণা মাত্র ম্পর্ণ করিবে না, করিলেই অবিলম্বে নাকেশ্বরী ভোমাকে থাইয়া ফেলিবে, অবিলম্বে ভোমান্ত মৃত্যু ঘটৰে। এই ধন সম্পীতির প্রকৃত স্বামী আমরা হই স্বন। এই ধন আমরা তোমাকে প্রদান করিলাম। কিন্তু সাবধান, এই এক বংসরের ভিতর এ ধন স্পর্শ করিবে না।"

আমি উত্তর করিলাম,—"মহাশয়! আপনাদের ক্লায় আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। যদি আমাকে এ সম্পত্তি দিলেন, তবে এরূপ কোন একটা উপায় করুন, যাহাতে এ ধন হইতে এখন আমি কিছু লইতে পারি। সম্প্রতি আমার অর্থের নিতান্ত প্রয়েছেন। এখন যদি পাই, তবে আমার বিশেষ উপকার হয়, এমন কি, আমার প্রাণরক্ষা হয়। এখন না পাইলে, এক বৎসর পরে জীবিত থাকি কি না তাই সন্দেহ।"

এই কথা ভানিয়া অনেক ফ্লঁণ ধরিয়া, কল ও কেলিটনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কি বলাবলি করিলেন, আমি তাহাবুঝিতে পারিলাম লা।

ফল বলিলেন, — "অস, আমাদের সঙ্গে পুনরায় বাহিরে এস," সকলে পুনরায় বাহিরে যাইলাম, —বনের ভিতর পুনরায় আমরা অমণ করিছে লাগিলাম। ফলুবন খুঁজিতে লাগিলেনু। অবশেষে সামান্ত একটা ওষণীর গাছ দেখাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন, — "এই গাছটার তুমি মূল উভোলন কর।" আমি দেই গাছটার শিকড় তুলিলাম। স্কলের আদেশে অপর একটা গাছের আটা দিয়া সেই শিকড়টা আমার চুলের সহিত জুড়িয়া দিলাম। ভাহার পর সকলে পুনরায় আবার এই অট্টালিকায় ফিরিয়া আসিলাম।

**धरे थारन डे**পश्चि श्हेश कल विलितन,—"य नकल कथा

### मावशीन !

তোমাকে আমি এখন বলি, অতি মনোবোগের সহিত ভন। আপাতত: যথাপ্রয়োজন টাকা লুইয়া তুমি তোমার কার্য্য সমাধা করিবে। যে শিক্ড তোমাকে আমরা দিলাম, তাহার গুণ এই যে, ইহা মাধার থাকিলে, যতক্ষণ তুমি অট্টালিকার ভিতর থাকিবে, তত্তক্ষণ নাকেশ্বরী তোমার প্রাণবধ করিতে পারিবে না। অটা-লিকার বাহিরে শিক্ড তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। শিক্ডের কিন্তু আর একটা গুণ এই যে. ইহা মাথায় থাকিলে যে জন্তর আকার ধরিতে ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই জস্তু হইতে পারিবে। ব্যাদ্র হইতেছেন নাকেশ্বরীর ইষ্ট দেবতা। সে জন্ম যথন ভূমি षद्वीनिकात वाहित्त याहेत्, ज्यैनै वााधकार धितमा याहेत्व। - जाहा ছইলে নাকেশ্বরী তোমাকে কিছু বলিতে পারিবে না। তাহার পর অট্টালিকার ভিতর প্রত্যাগমন করিয়া ইচ্ছা করিলেই মন্থযোর মূর্ত্তি ধরিতে পারিবে। অতএব ছুইটা কথা স্মরণ রাখিও, কোনও মতেই ভূলিবে না। প্রথম, এ এক বংসর শিকড়টী যেন কিছু-ভেই তোমার মাথা হইতে না যায়, যাইলেই মৃত্য। যেখানে থাক না কেন, সেই খানেই মৃত্যু। দ্বিতীয়, ব্যাঘ্ররূপ না ধরিয়া বাহিরে যাইবে না, এক মুহুর্ত্ত কালের নিমিত্তও নিজরপে বাহিরে থাকিবে নাঁ, থাকিলেই মৃত্যু, সেই দণ্ডেই মৃত্যু। এক বংসর পরে শিকড়টী দগ্ধ করিয়া সমুদ্য ধন সম্পত্তি লইয়া দেশে চলিয়া ঘাইৰে। এ এক বৎসবের ভিতর যদি তুমি ধন না লইতে, ভাহা হইলে এসব কিছুই করিতে হইত না। কারণ নাকেশ্বী-রক্ষিত ধন না লইলে, নাকেশ্বী কাহাকেও কিছু বলে না, বলিতেও পারে না। বাহা হউক, এক বংসর পরে ধন ছাড়িয়া নাকেধরী আপনার বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। ঘঁটাঘোঁ ভূতের সহিত যথন তাহার বিবাহের কথা হয়, তথন লোকে কত না ভাঙচি দিয়াছিল।"

আমি জিজাসা করিলাম,—"ভাঙিচ কেন দিয়াছিল, মহালাই ?" দ্বল বলিলেন,—"তুমি জান না, তাই পাগলের মত কথা জিজাসা কর। বিবাহে ভাঙিচ দিলে যেমন আমোদটা হয়, এমন আমোদ আর কিছুতে হয় না। ভূমি একটা পাত্র কি পাত্রী হির করিয়া বন্ধুনার্ধব আত্মীয়-স্বজনের মত জিজাসা কর; তাঁরা বলিবেন,—'দিবে দাও! "কিন্তু—'। ঐ যে 'কিন্তু' কথাটা, উহার ভিতর এক জাহাজ মানে থাকে। যাহা হউক, যা বলি আর যা কই, ঘঁটাঘোঁর বিবাহে অতি চমৎকার ভাঙিচ দিরাছিল। প্রশংসা করিতে হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ভাঙচির আবার চমৎকার কি, মহাশর ?"

ন্ধল উত্তর করিলেন, — "সাত কাণ্ড, — সেই যা আমাদের নাম করিতে নাই, — তা পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু ভূতের কাণ্ড ভূমি কিছুই জান না। কি হইয়ছিল বলিতেছি, — শুন বাঁগাবোঁর সহিত বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে, নাকেশ্বরীর মাসী পাত্র দেখিতে একটী ভূত পাঠাইয়া দিলেন। বাঁগাবোঁর বাটীতে সেই ভূত উপস্থিত হইলে, ঘাঁগাবোঁ তাঁহার বিশেষ সমাদর করিলেন। আহারাদি প্রস্তুত হইলে, তিনি নিকটন্থ একটী বিলের জলে সান

# আগন্তুক ভূত।



মহাশয়ের নিবাদ ? আমার নিবাদ এক ঠেঙো মুল্লুকের ওধারে। (১৯১)

कतिर वहित्वत । तारे बात्त, व्यक्तितात्री कृष्णगण नवायन कृति ज्ञान कतिए गारेलन । जारात्मत्र मध्य अक अन, आणखक ভূকে বিজ্ঞাসা করিবেন,—"মহাশয়ের নিবাস ?' আগদ্ভক ভূত लंबत कतिलान,—'आभात निवांत्र এकठिए। मूत्रुकत अ-शास्त्र, (वो-कुन्नि नायक बांव शास्त्र।' चँगाखाँत थाखिरानी कू পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এথানে কি মনে করিয়া আগম হইয়াছে ?' আগন্তক ভূত উত্তর করিলেন,—'আমি ঘঁয়াঘেঁ চে দেখিতে আসিয়াছি।' প্রতিবাসী ভূতগণ তথন জিজ্ঞাসা করিলেন,-'মহাশয়, তবে কি বৈদা ?' আগস্তুক ভূত বলিলেন,—'কেন বৈদ্য কেন হইব ? ঘাঁাঘোঁর কি কোনও পীড়া-শীড়া স্থান না-কি ?' প্রতিবাদী ভূতগণ একটু ঘেন অপ্রতিভ হইয়া উত্ত कदितान,-'ना ना! अमन किছू नश! তবে अकरू अकरू पुक् থুক করিয়া কাশি আছে, তাহার সহিত অল্ল আলকাভরার ছিট্ থাকে, আর বৈকাল বেলা যৎসামাত ঘুর-ঘুরে অর হয় তা সে কিছু নয়, গরমে হইয়াছে, নাইতে-থাইতে ভাল হইয় যাইবে।' এই কথা শুনিয়া আগস্তুক ভূতের তো চকু-ছির! আবার তিনি ঘাঁঘোঁর গাছে ফিরিয়া যাইলেন না। সেই বিল হইতে একবারে একঠেঙো মুলুকের ও-ধারে গিয়া উপস্থিত इट्रेशन। नार्क्यतीत मानीर्क नकल कथा विलालन। नचक ভাঙ্গিয়া গেল। নাকেশ্বরী একটা স্থন্দরী ভূতিনী। তাহার ক্রেপ ঘঁয়াঘোঁ একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল। কত দিন ধরিয়া পাগলের মত সে গাছে গাছে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিল। তার পর মৌনত্রত অবশ্বন

করিয়া অন্ধক্পের ভিতর বনিয়া ছিল। বাহা হউক, অবশেক্তেরাহ যে হইয়া গিয়াছে, তাহাই স্থের কথা।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম,—"শ্লেষ্যার সহিত আলকাতরা কি ?"
স্থল বলিলেন,—"তোমাদের বেরূপ রক্ত, আমাদের সেইরুপ্
বলকাতরা। কাশরোগে আমাদের বক্ষঃস্থল হইতে আলকীতরা
হির হয়।"

আমনি জিজাসা করিলাম,— "যদি আমাদিগের মত ভৃতদিগের াগ হয়, তাহা হইলে ভৃতেরাও ভো মরিয়া যায় ? আলছা ! মাক্ষ ুবয়াতো ভৃত হয়, ভৃত মরিয়া কি হয় ?"

্ৰকৃদ উত্তর করিলেন,—"কেনশুঁ ভূত মরিয়া মারবেল হয় ই যে ছোট ছোট গোল গোল ভাটার মত মারবেল, যাহা শ্লীইয়া ছেলেরা সব থেলা করে !"

ুজামি বলিলাম,—"মারবেল হয় ় পৃথিবীতে এত বস্তু থাকিতে বারবেল হয় কেন ?"

্রির আমার এই কথায় কিছু রাগতঃ হইয়া বূলিলেন,— "ভূল ংইরাছে! তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া তার পর আমাদের মরা টিচত! এখন হইতে না হয় তাই করা যাইবে।"

# ঘাঁটো মহাশয়।



মেনারত অবলম্বন করিয়া অন্ধকুপের
ভিতর বদিয়াছিল।
(১৯২)

ছল উত্তর করিলেন,—"মরা ভূত লইরা থেলা করিতে আরে লোষ কি ? হাঁ! জীয়ত ভূত হইত! তাহা হইলে তাহার সহিত থেলা করা বিপদের কথা বটে!"

ছল পুনরার বলিলেন,—"তোমার সহিত আর আমাদের মিছামিছি বকিবার সমর নাই। আমরা কোম্পানি খুলিয়াছি, এখন
গিরা কোম্পানির কাজ করি। আমরা 'দ্বল দ্বেলিটন ,এবং
কোম্পানি'। আমরা কম ভূত নই। যে সব কথা বলিয়া দিয়াছি,
সাবধানে মনে করিয়া রাধিবে। তা না হইলে বিপদে পড়িবে।
এখন আমরা চলিলাম। আর তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ
হইবেন।"

এই বলিয়া স্থল ও স্কেলিটন সেথান হইতে প্রস্থান করিলেন।
অট্টালিকার ভিতর আমি একেলা বিদিয়া রহিলাম। তাহার পর কি
করিলাম, তাহা তুমি জান, বলিবার আর আবশুক নাই। ক্স্বাবতি!
কথা এই! এথন সকল কথা তোমাকে বলিলাম।"

• কয়াবতী বলিলেন,—"তবে আমিও যাই, গিয়া নাকেশ্রীর টাকা লই, তাইা হইলে আমাদের হই জনকে সে এক সঙ্গে মারিরা ফেলিবে! পতিপরায়ণা সতীর ইহার চেয়ে আর সৌভাগ্য কি ?"

এই কথা বলিরা কলাবতী উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে এক অভি ভরাবহ চীৎকারে সে স্থান পরিপুরিত হইল। অট্টালিকা কাঁপিতে লাগিল। ধার গবাক্ষ পরম্পরে আবাভিত হইরা ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। অট্টালিকা খোর আত্ককারে আঁক্রাদিত হইল। প্রজ্ঞলিত বাতিটা নির্বাণ হইল না বটে, কিন্তু অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল।

থেতু বণিলেন,—"কঙ্কাৰতি ! ঐ নাকেশ্বরী আসিতেছে।"

কশ্ববতী এতক্ষণ শ্বার ধারে বসিয়াছিলেন। এখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের ঘারটী উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া দিলেন, আর ঘারের উপর সমুদ্র শরীরের বলের সহিত ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। নাকেধরীকে ভিনি ভিতরে আসিতে দিবেন না!

অতি ছুর্গন্ধে, নিবিড় অন্ধকারে, ঘন ঘন ঘোর গভীর শব্দে, ঘর পরিপুরিত হইল।

ক্রমে শব্দ থামিল, অন্ধকার দুর্গ হইল, বাতির আলোকে পুনরায় ঘর আলোকিত হইল।

তথন কন্ধাবতী দেখিতে পাইলেন যে, মৃতপ্রায় অচেতন হইয়া, চকু মৃদ্রিত করিয়া, থেতু বিছানায় পাড়িয়া আছেন। ভীমরূপা নাকেশ্বরী পার্ষে দণ্ডায়মানা। কল্পাবতী দৌড়িয়া গিয়া নাকেশ্বরীর পায়ে পড়িলেন।

ক্ষাৰতী বলিলেন,—"ও গো! তুমি আমার সামীকে মারিও
না। ও গো! আমি বড় ছঃখিনী, আমি কালালিনী কল বাড়।
কত ছঃখ পাইয়া আমি এই প্রাণ্যন পতিকে পাইয়াছি। পৃথিবীতে এই পতি ভিন্ন আন আমার কেহ নাই। ও গো! আমার
সামীকে না মারিয়া তুমি আমার প্রাণ্ বধ কর। তোমার পারে
পড়ি, তুমি আমার সামীকে মারিও না। আমরা তোমার এধন
ভাহি না, কিছু চাহি না। আমার পতিকে তুমি দাও, আমার

# কঙ্কাবতী ও নাকেশ্বরী।

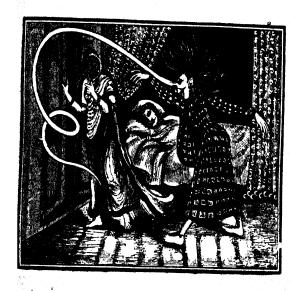

**मृ**तः! मृतः!

(164)

পতিকে লইরা আমি বরে যাই। তোমার বাহা কিছু টাকা লইরাছি, লব ফিরিয়া দিব। মান্ত্র থাইতে যদি ভোমার সাধ ইইরা থাকে, ভূমি আমাকে থাও, ভূমি আমার রক্ত পান কর। আমার স্বামীকে ভূমি কিছু বলিও ঝা, স্বামীকে আমার দেশে ফিরিয়া বাইতে দাও।"

নাকেখনীর পা ধরিয়া কছাবতী এই রূপে কাঁদিতে লাগিলেন, নানা মতে কাকুতি বিনতি করিতে লাগিলেন। সে থেদের কথা ভানিলে পাবাণও দ্রব হইয়া যায়! নাকেখনীর মনে কিন্তু কিছু মাজ দয়া হইল না, নাকেখনী সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। কছাবন্তী যত কাঁদেন, আর নাকেখনী বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া কেবল বলে,—"দ্র!।

কলাবতী বলিলেন,—"ও গো! আমার স্বামীকে ছাড়ির। আমি
এখান হইতে দূর হইব না। আমার স্বামীকে লাও, আমি এখান
হইতে এখনি দূর হইতেছি। স্বামি স্বামি! উঠ! চল আমরা
এখান হইতে যাই, স্বামি উঠ!"

কন্ধাৰতী যত কাঁদেন, যত বলেন, হাত উত্তোলন ক্রিয়া নাকে-শ্বী তত বলে,—"দূব, দূব !"

ক্ষাবতী উঠিল দাঁড়াইলেন। চকু মুছিলেন। তাহার পর
আরক্ত নয়নে দর্পের সহিত নাকেখরীকে বলিলেন,—"আমার খামীকে
দিবে না । আমাকেও থাইবে না । কেবল—'দ্ব, দ্ব !' মুখে
অন্ত কথা নাই । বটে । তা নাকেখরীই হও, আর যাই হও,
আন্ত তোনার এক দিন, কি আমার এক দিন !"

এই কথা বলিরা পাগলিনী উন্মাদিনীর স্থায়, করাবতী নাকের্যরীকে শ্বিতে বাইলেন। কোনও উত্তর না করিয়া, নাকেশ্বরী কেবল মাত্র একটী নির্যাস পরিত্যাগ করিল। সেই নির্যাসের প্রবল বেগে করাবতী একেবারে ছারের নিক্ট গিয়া পড়িলেন।

কল্পাবতী পুনরায় উঠিলেন, পুনরায় উঠিয়া নাকেখরীকে ধরিতে দৌড়িলেন। নাকেখরী আর একটা নিখাদ ত্যাগ করিল, আর কল্পাবতী একেবারে অট্টালিকার বাহিরে গিয়া পড়িলেন।

ভ্ৰম্ন কল্পাৰতী আন্তে-বাতে পুনরার উঠিয়া নাকেশ্বরীকে বলিলেন,—"গুলো! ভোমাকে আমি আর ধরিতে যাইব না, ভোমাকে আমি মারিব না। আমি আমার বামীকে আর ফিরিরা চাই না। এখন কেবল এই চাই বে, স্বামী হইক্তে তুমি আমাকে পৃথক্ করিও না। স্বামীর পদ-যুগল ধরিয়া আমাকে মরিতে দাও। যদি মারিবে তোঁ আমাদের হুই জনকেই এক সঙ্গে মার, যদি থাইবে তো আমাদের হুই জনকেই এক সঙ্গে মার, তোমার কাছে আমি কিছু চাই না। তোমার নিকট এখন ক্রেক এই প্রার্থনাটী করি। ইহা হইতে তুমি আমাকে বঞ্চিত্ত করিও না।"

এই বলিয়া কলাবতী পুনরার ঘরের দিকে দৌড়িলেন।
কোনও কথা না বলিয়া নাকেখরী আর একটা নিখাস ছাড়িল,
আর কলাবতী একেবারে পর্কতের বাহিরে বনের মাঝ খানে
গিলাপড়িলেন।

## দাদশ পরিচ্ছেদ।

## ব্যাঙ-সাহেব।

ঁবনের মাঝে কন্ধাবতী একবারে নির্জীব হইয়া পড়িলেন। বার বার উঠিয়া-পড়িয়া শরীর তাঁহার ক্ষত বিক্ষত হুইয়া গিয়াছিল। শরীরের নানা স্থান হইতে শোণিত-ধারা বহিতেছিল। কল্পা-বতীর এখন আর উঠিবার শক্তি নাই। উঠিয়াই বা কি করিবেন ? খামীর নিকট বাইতে গেলেই, নাকেখরী আবার উাহাকে নিখাদের বারা দ্রীকৃত করিবে। বনের মাঝে পড়িরা কর্মাবতী অবিরাম কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর পদপ্রাস্থে পড়িরা তিনি যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পাইলেন না, এখন কেবল এই ছ:ৰ তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর <mark>তাঁহার</mark>ী প্রবসন্ন হুইয়া পড়িল। তথন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন,-"আছা! ডাই ভাল! স্বামী ভিতরে থাকুন, আমি এই বাহিরে পড়িয়া থাকি। তাঁহার পদযুগল ধ্যান করিতে করিছে এই বাহিরেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব ! করণাময় জনদীমর আমার প্রতি কুপা করিবেন। মরিয়া আমি তাঁহাকে পাইব।"

এইরপ চিন্তা করিরা, কলাবতী স্বামীর পা ছটী মনে মনে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন,—উজ্জ্বল, শুদ্রবর্গ, অর আরতন, চম্পক-কলি-সদৃশ-অস্থানি-বিশিষ্ট, সেই পা ছ-থানি মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। একাবিষ্ট চিত্তে এইরপ ধান করিতেছেন, এমন সমন্ন কছাবতীর মনে একটা নৃতন ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন,—"তাল! ভৃতিনী, প্রেতিনী, ডাকিনীতে মহুয়ের মন্দ করিলে, তাহার তো উপায় আছে! পৃথিবীতে অনেক গুণী মহুয়া আছেন, তাঁহারা মন্ত্র আনেন, তাঁহারা তো ইহার চিকিৎসা করিতে পারেন! কেন বা আমার স্থামীকে তাঁহারা রক্ষা করিতে না পারিবেন ? আর, বদি একাত্তই আমার স্থামীর প্রাণরক্ষা না হর, তাঁহার মৃতদেহ তো আমি পাইব! তাহা লইয়া পুড়িয়া মরিতে পারিশেও আমি কর্থঞ্জিৎ শান্তিলাভ করিব। যাহা হউক আমি আমার স্থামীকে নাকেশ্রীর হাত হইতে রক্ষা করিতে যত্ত্ব করিব,—নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব না। হই না কেন স্ত্রীলোক ? আমি কি মাহুয় নই ? পিডির হিত কামনার, আমি সমুদর ক্রগৎকে ভ্রু জ্ঞান করি,—কাহাকেও আমি ভয় করি না।"

মদে মনে এইরূপ ক্রনা ক্রিয়া ক্রাবতী চকু স্ছিলেন; উঠিয়া বৃদিলেন। এখন লোকালমে যাইতে হইবে, এই উদ্দেশে উঠিয়া ট্রাড়াইলেন।

কিন্ত লোকালয় কোন্ দিকে, তাহা তো তিনি জাঞ্চেন না! উত্তরমূথে যাইতে থেতু বলিয়াছিলেন, কিন্ত উত্তর কোন্ দিক্ ? বিজ্ঞীণ তমেশমর সেই বন-কাস্তারে দিক্ নির্ণয় করা তো সহজ্ব কথা নহে! রাজি এখনও প্রভাত হয় নাই, স্থা এখনও উদর হন নাই; তবে কোন্ দিক উত্তর, কোন্ দিক দক্ষিণ, কিরপে তিনি জানিবেন ? তাই তিনি ভাবিলেন,—"যেদিকে হয় যাই। একটা না একটা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইব। লোকালরে গিয়া স্থৃচিকিৎসকের অন্সন্ধান করিব। কালবিলম্ব করা উচিত নয়। কাল বিলম্ব করিলে আমার আশা হয় তো ফলবতী হইবে না।"

খন-জলল, গিরি-গুহা অতিক্রম করিয়া উন্মাদিনীর ছায় কল্পাবতী চলিলেন। কত পথ যাইলেন, কত দ্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু গ্রাম দেখিতে পাইলেন না। রাত্রি প্রভাত হইল, হুর্যা উদয় হইলেন, দিন বাড়িতে লাগিল, তবুও জন-মানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না।

"কি করি, কোন্ দিকে বাই, কীহাকে জিজ্ঞাসা করি", কছাবতী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সমূথে একটা ব্যাভ দেখিতে পাইলেন। ব্যাভের অপূর্ব মূর্ত্তি! সেই অপূর্ব মূর্ত্তি দেখিরা কছাবতী বিশ্বিত হইলেন। ব্যাভের মাথায় হ্যাট, গায়ে কোট, কোমরে পেন্টলেন। ব্যাভ, সাহেবের পোবাক পরিয়াছেন। ব্যাভকে আর চেনা বাল না। রংটি কেবল ব্যাভের মত আছে, সাবাং মাধিয়াও রংটা সাহেবের মত হয় নাই। আর, পায়ে জ্তা নাই। জ্তা এখনও কেনা হয় নাই, ইহার পর তখন কিনিয়া পরিবেন। আপাততঃ সাহেবের মাজ সাজিয়া, ছই পকেটে ছই হাত রাধিয়া, সদর্পে ব্যাভ চলিয়া বাইতেছেন।

এই অপূর্ক মূর্ত্তি দেখিয়া, এই ঘোর ছাথের সময়ও, কৃষাবভীর মুখে ঈবৎ একটু হাসি দেখা দিল। কলাবভী মনে ক্রিলেন,—"ইহাঁকে আমি পথ জিজাসা করি।" কছাবতী বিজ্ঞানা পরিবেন,—"ব্যাও মহানর! গ্রাম কোন্ দিকে ? কোন্ দিক দিলা যাইলে লোকালয়ে গিলা পৌছিব ?"

ব্যাঙ উত্তর করিলেন,—"হিট্, মিট্ ফ্যাট"।

করাবতী বলিলেন,—"ব্যাও মহাশয়! আপনি কি বলিলেন, ভাহা আমি ব্ঝিতে পারিলাম না। ভাল করিয়া বলুন। আমি জিজ্ঞালা করিতেছি,—কোন্দিক্ দিয়া ষাইলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারা যার ?"

वाां वनितन, -- "हिम् किम् छाम्।"

ক্ষাবতী বলিলেন,—"ব্যাভ মহাশর। আমি দেখিতেছি,— আগনি ইংরেজি কথা কহিতেছেন। আমি ইংরেজি পড়ি নাই, আগনি কি বলিতেছেন, তাহা আমি ব্বিতে পারিভেছি না। অস্ত্রহ করিয়া যদি বাদালা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি ব্রিতে পারি।"

ব্যাঙ এদিক্ ওদিক্ চাছিয়া দেখিলেন। দেখিলেন বে, কেছ্ কোথাওঁ নাই। কারণ, লোকে যদি ভনে যে, ভিনি, বালালা কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি ঘাইবে, নকলে তাঁহাকে "নেটিব" মনে ক্রিবে। বর্থন দেখিলেন,—ক্তেছ কোথাও নাই, এখন বালালা কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল।

কন্ধাৰতার দিকে কোপ্-দৃষ্টিতে চাহিরা, অভিশর ক্ষ ভাবে ব্যাঙ বলিবোন,—"কোথাকার ছুঁড়ী বে তুই ? আ গেল বা ! দেখিতে-ছিন, আমি সাহেব ৷ তবু বলে, ব্যাঙ ধলাই, ব্যাঙ মণাই ৷ কেন ? সাহেব বলিতে ভোর কি হয় ?"



কন্ধাবতী বলিলেন,—"ব্যাও সাহেব! আমার অপরাধ হইরাছে, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে গ্রামে যাইব কোন্ দিক্ দিয়া, অন্থগ্রহ করিয়া আমাকে বলিয়া দিন।"

এই কথা শুনিয়া ব্যান্ত আরও জ্বিরা উঠিলেন, আরও ক্রোধারিই হইরা বলিলেন,—"মোলো যা ! এ হতভাগা ছুঁড়ীর রকম দেখ ! মানা করিলেও শুনে না ৷ কথা প্রাহ্ম হর না ৷ কেবল বলিবে, ব্যান্ত, ব্

ক্ষাবতী বলিলেন,—"মহাশম! আমার অপরাধ হইয়াছে। না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করন। এক্ষণে, মিষ্টার গমীশ! আমি লোকালয়ে যাইব কোন্ দিক দিরা, তাহা আমাকে বলিয়া দিন্। আমার নাম ক্ষাবতী। বড় বিপদে আমি পড়িরাছি। প্রাণের পতিকে আমি হারাইয়াছি। পতির চিকিৎসার নিমিত্ত আমি গ্রাম অনুসন্ধান করিতেছি। রতি মাত্র বিলম্ব আর ক্লারতে পারি না। এই হতভাগিনীর প্রতি দরা করিয়া বলিয়া দিন, কোন্ দিক্ দিয়া আমি গ্রামে যাই।"

কল্পাবতী তাঁহাকে সাহের বলিলেন, কল্পাবতী তাঁহাকে মিষ্টার গমীশ বলিয়া ভার্কিলেন, সে জন্ম ব্যাঙের শরীর শীতল হইল, রাগ একেবারে পড়িয়া গেল।

কল্পাবতীর প্রতি হুট হইরা ব্যাপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি সাহেব হইরাছি কেন, তা জান ?"

ক্ষাবতী উত্তর করিলেন,—"আজা না! তা আমি জানি না।

মহাশর ! প্রামে কোন্ দিক্ দিরা ঘাইতে হয় ? প্রাম এখান হইতে কভ দুর ?"

বাঙি বলিলেন—"দেও লছাবতি! তোমার নাম লছাবতী বলিলে বৃঝি? দেও লছাবতি! এক দিন আমি এই বনের ভিতর বলিয়ছিলাম। হাতী সেই পও দিয়া আদিতেছিল। আমি মনে করিলাম, আমার মান মর্যাদা রাথিয়া, আমাকে ভয় করিয়া, হাতী অবশাই পাশ দিয়া ঘাইবে। একবার আম্পর্কার কথা তন! ছাই হাতী পাশ দিয়া না গিয়া আমাকে ডিঙাইয়া গেল! রাগে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। রাগ হইলে আমার আমার আমান থাকে না। আমার ভরে তাই সবাই সদাই সশস্কিত। আমি ভাবিলাম, হাতীকে একবার উত্তমরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। তাই আমি হাতীকে বলিলাম,—'উট্কপালী চিক্লণ্লাতী বড় মে ডিঙাইল মোরে প্' কেমন বেশ ভাল বলি নাই, লছাবতী প্"

কয়াবতী বলিলেন,— "আমার নাম 'কয়াবতী'; 'লয়াবতী' নয়।
আপেনি উত্তম বলিয়াছেন। প্রামে বাইবার পথ আপেনি বলিয়া
দিলেন না ? তবে আমি যাই, আর আমি এখানে অপেকা করিছে
পারি না'।"

ব্যাপ্ত বলিলেন,—"গুন না! অতে তাড়াতাড়ি কর কেন? ছই হাতীর এক বার কথা গুন। আমি রাগিয়াছি দেখিয়া তাহার প্রাণে ভর হইল না। হাডীটা উত্তর করিল,—'থাক্ থাক্ থ্যাব্ডা নাকী, ধর্মে রেথেছে তোরে!' হাঁ কয়াবিভি! আমার কি ধ্যাব্ডা নাক?"

## ক্ৰিতা।

কন্ধারতী ভাবিলেন বে, এই নাক দইরা কাঁকড়ার অভিযান হইয়াছিল, আবার দেখিতেছি এই ভেকটারও দেই অভিযান।

ক্ষাবতী বলিলেন,—"না, না! কে বলে আপনার থাবিছা নাক? আপনার চমৎকার নাক: মহাশয়! এই দিক্ দিয়া কি গ্রামে বাইতে হয় ?"

কিছু কণের নিমিত্ত বাঙি একটু চিন্তায় মথ হইবেন। কলাবতী মনে করিবেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া ইনি আমাকে পথ বলিয়া দিবেন। কথন্পথ বলিয়া দেন্, সেই প্রতীক্ষায় একাগ্রচিত্তে কল্পাবতী ব্যাঙের মুথ পানে চাহিয়া রহিবেন।

ষ্টির গভীর ভাবে অনেক কণ চিন্তা করিয়া, অবশেষে ব্যাও বলিলেন,—"তবে বোধ হর, কথার মিল করিবার নিমিত্ত হাতী আমাকে 'থাবিড়া-নাকী' বলিয়াছে। কারণ, এই দেখ না ? আমার কথার, আর হাতীর কথার উত্তম মিল হয়—

উট্ কপালী চিকণ দাঁতী বড় যে ডিঙ্ লি মোরে ?
পাক্ থাক্ থাক্ থাব্ ড়া-নাকী ধর্মে বেথেছে তোরে !

কছাবতি! কবিতাটী থবরের কাগজে ছাপাইলে হয় না?
কিন্তু ইহাতে আমার নিন্দা আছে, থাবিড়া নাকের কথা আছে।
তাই থবরের কাগজে ছাপাইব না। শুনিলে তো এখন? হাতীর
একবার আম্পদ্ধার কথা! তাই আমি ভাবিলাম, সাহেব না
হইলে লোকে মাঞ্চ করে না। সেই জক্ত এই সাহেবের পোষাক
পরিয়াছি। কেমন? আমাকে টিক সাহেবের মত দেখাইতেছে
তো? এখন হইতে আমাকে সকলে দেলাম করিবে, সকলে শুদ্ধ

করিবে। যথন রেল গাড়ীর ভৃতীর শ্রেণীতে গিরা চড়িব, তথন সে গাড়িতে অন্ত লোক উঠিবে না। টুপি নাথার দিরা আমি হারের নিকট গিরা দাঁড়াইব। সকলে উকি মারিয়া দেখিবে, আর ফিরিয়া বাইবে, আর বলিবে, 'ও গাড়িতে সাহেব রহিয়াছে!' কেমন ক্যা-বৃতি পু এ প্রামর্শ ভাল নয় ৪°

কছাৰতী বলিলেন,—"উত্তম প্রামর্শ! এক্ষণে অফুগ্রহ ক্রিয়া পথ ৰলিয়া দিন্! আর যদি না দেন্, তো বলুন্ আমি চলিয়া যাই।" কানে হাত দিয়া বাঙি জিজ্ঞাসা ক্রিলেন,—"কি বলিলে ?"

কল্পাৰতী বলিলেন,—"আমি জিজাসা করিলাম,—"কোন্ পথ দিলা আমে বাইব ? গ্রাম এখনি হইতে কত দ্ব ? কত কণে দেখানে গিলা পৌছিব ?"

বাঙে জিজাসা করিলেন,—"তুমি দৈরাশিক জান ?"
কলাবতী উত্তর করিলেন,—"অল্ল অল্ল লানি।"
বাঙ বলিলেন,—"তবে শ্লেট পেনসিল নাও।"

ক্ষাবতী বলিলেন,—"মহাশয়! এ সময়ে আমার হহিত বিজ্ঞপ করিবেন না। শোক-দাগরে আমি এখন নিময়। ছংখে এখন আমার প্রাণ বাহির হইডেছে। আমার সহিত এখন অধিক কথা কহিবেন না। গল করিবার আমার এ সময় নর। পথ বলিরা দিন্, চলিয়া ঘাই। পড়ির প্রাণ বাচাইবার নিমিত্ত প্রতিকার করি।"

ব্যাপ্ত উত্তর করিলেন,—"আমি বিজ্ঞাপ করি নাই। অক না করিয়া কি করিয়া বলি,—ভূমি কত কণে গ্রামে গিলা পৌছিবে? যাই হউক, তোমার কাছে শ্লেট পেন্দিল না থাকে তো মুখে সুখে ক্ষিলেই হইবে। তবে একবার লাফাও দেখি ! এক লাফে ক্তদ্র বাইতে পার দেখি! এই গুলি সব তৈরাশিকের রাশি। এই গুলি পাইলে হিসাব করিয়া বলিব,—তুমি কতক্ষণে লোকালার পৌছিতে পারিবে। কারণ, স্কলকার লাফ তো আর স্মান নয় ?"

কল্লাবতী বলিলেন,—"মহাশয়! আপনাদিগের মত আমরা লাফাইয়াপথ চলি না। আমি লাফাইতে জানি না।"

বাঙ বলিলেন,—"ঐ তো দোষ! এখন তৈরাশিকের রাশি কোথা পাই? কন্ধাবতি! ভূমি তার কিছু সন্ধান জান? মাটার ভিতর পর্তে তো নাই । কন্ধাবতি! ভূমি গিয়া তৈরাশিকের রাশি তিন্টীকে ধরিম্ব ক্ষাবিত পরি ?"

কল্পাৰতী বলিলেন,—"আমি তা জানি না, আমাকে আঁপীৰ জ্ব বলিয়া দিন্!"

• বাঙ বিল্লেন,—"তবে এই অন্ধটা কষিয়া আমাকে উত্তর বল। যদি ছই জন লোকে ছই দিনে এক হাত প্রাচীর সীথে, তাহা হইলে ছই হাজার লোক এক হাত প্রাচীর কওঁ দিনে গাঁথিবে?"

কল্পাবতী একটু চিন্তা করিয়া বঙ্গিলেন,—"উত্তর— ১১৯, এক দিনের পাঁচশত ভাগের এক ভাগ।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"ভূল! বদি চলিবশ ঘণ্টান্বও দিন খরি, ভাহা হইলে তোমার উত্তরে ভিন মিনিট হয়। গাঁথিতে ভো ্র হইবে,—এক হাত প্রাচীর ; এ গু'হাজার লোক দাঁড়ার কোথা বে, ্টিকু মিনিটের মধ্যে কাজ সমাধা করিবে ?"

কলাবতী মনে মনে করিলেন,—"সত্য বটে, এ ছই সহত্র লোক কোথার দাঁড়াইরা প্রাচীর গাঁথিবে ?"

তাহার পর ব্যাও বলিলেন,—"বখন এ অন্ধটী ভাল করিয়া ক্ষিতে পারিলে না, তখন আর একটা অন্ধ তোমাকে করিতে হইবে। মনে কর বে, আমার একটা আধুলি আছে। আমি দেটা এক জনকে ধার দিলাম। কিন্তিবলী করিয়া সেধার শোধ দিবে,--ভাহার দহিত এইরূপ নিরম হইল, প্রভিদিন হিদাব হইবে, যাহা কিছু বাকি থাকিবে, তাহার সে অর্জেক দিনা যাইবে। কন্ধাবতি! বল, কর দিনে যে আমার আধুলিটা পরিশোধ করিবে ?"

্ক কাৰতী বলিলেন,— "এটা সহজ আঁকে। ছয় দিনে সমুদয় শোধ ছইয়া খাইবে।"

ব্যাঙ ব্লিলেন,— "আমিও তাই মনে ক্রিয়ছিলাম। কিছ ভাবিয়া ভাবিয়া এখন আমার মনে কিছু সন্দেহ উপুহিত হইরাছে। আছো, কি ক্রিয়া ছয় দিনে শোধ বাইবে ? তাহা আমাকে ব্রাইয়া বল। "

ककावजी 'वनित्नत, — "आधूनित व्यक्ति धाति व्याना, क्राध्य नित्त नित्त नित्ति व्याना नित्त । वाकि त्रहिन, — नित्त व्याना । शाति व्यानात व्यक्ति इरे व्याना, विजीत नित्त त्म व्यक्ति व्यक्त व्याना, वाकि त्रहिन, — इरे व्याना । इरे व्यानात व्यक्ति व्यक्त व्याना। कृजीत नित्न त्त्र व्यक व्याना नित्त । वाकि त्रहिन, — व्यक व्याना। এক আনার অর্দ্ধেক ছই প্রসা, চতুর্থ দিনে সে ছই প্রসা দিবে। বাকি রহিল,—ছই প্রসা। ছই প্রসার অর্দ্ধেক এক প্রসা, প্রক্ম দিনে সে এক প্রসা দিবে। বাকি রহিল,—এক প্রসা। ষষ্ঠ দিনে সেই প্রসাটী দিয়া দিলেই স্ব শোধ হইয়া ঘাইবে।"

• য়াঙ বলিলেন,—"তাহা কি করিয়া হইবে ? ষষ্ঠ দিনে সে প্রাপ্রি এক পয়সা দিবে কেন ? যাহা বাকি থাকিবে, তাহার সে অর্দ্ধেক দিবে তো? এক পয়সায় হয় পাঁচ গঙা, অর্থাৎ কুড়ি কড়া। ষষ্ঠ দিনে সে আমাকে দশ কড়া দিবে। তার পরদিন আড়াই কড়া, তার পরদিন সাকড়া, তার পরদিন তার অর্দ্ধেক, পরিদিন তার অর্দ্ধেক—"

অতি চমৎকার স্থমিষ্ট কালা-স্থারে ব্যাপ্ত এইবার গলা ছাড়িয়া কালিতে লাগিলেন,—"ওগো! মা গো! এ যে আর কথনও শোধ হবে না গো! আমার আধুলিটা যে আর কথন প্রাপ্রি হবে না গোঁ! ওগো আমি কোথায় যাব গো! জ্যাচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে দর্বস্থ পেল গো! ওগো আমার যে এই আধুলিটা বৈ পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো!" ওগো তা লইরা মালুবে যে কত ঠাটা করে গো! 'ব্যাণ্ডের আধুলি,' 'ব্যাণ্ডের আধুলি' বলিয়া মালুবে যে হিংলার ফাটিয়া মরে গো! ওগো মা গো! জাণার কি হ'ল গো!"

ব্যাঙ স্থর করিয়া, বিনিয়ে বিনিয়ে এইরূপে উলৈচাবনে কাঁদিতে লাগিলেন। কন্ধাবতী তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

#### কঙ্কাকতী।

कडावडी विनित्तन,-"सरानद्र! वीनित्वन ना, हुण कक्रन, देवर्ग थक्रन।"

্ৰাঙ পুনরায় হুর তুলিলেন,—"ওগো! আমার বে ঐ আধুলিটা বৈ পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো!"

কহাবতী বলিলেন,—"ছি মহাশর ! চুপ করুন, কাঁদিতে নাই।
আপনি সাহেব মাছুয। কত আধুলি আপনি উপার্জন করিবেন।"

্ব্যাঙ পুনরার হার ধরিলেন,—"ওগো! জ্বাচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে সর্কার গোল গো! ওগো মা গো।"

ক ক বিত্তী তাঁহাকে অনেক বুঝাইরা, হাতে সুধে জল দিরা শান্ত করিলেন।

অবশেষে ব্যাভ আৰ কালা হুরে কুঁপিয়া কুঁপিয়া বলিলেন,—
"ভগো! আমি যে মনে করিবাছিলাম,—ছই দণ্ড বসিয়া ভোমার সজে
গল-গাছা করিব গো! ওগো তা যে আর হইল না গো!
ওগো আমার বে শোক-সিদ্ধ উওলিছা উঠিল গো। ওগো তুমি
ঐ দিক্ দিলা বাও গো; তাহা হইলে লোকালরে পৌছিতে
পারিবে গো! ওগো দে যে অনেক দ্র গো! ওগো আল
সেখানে বাইতে পারিবে না গো! ওগো ভোমরা যে আমাদের মত লাকাইতে পার না গো! ওগো ভোমরা যে ভাটভাট চলিয়া বাও গো! ওগো ভোমাদের চলন দেখিয়া আমার যে
হাসি পার গো! ওগো ভোমাদের চলন দেখিয়া আমার বে
কালা পার না গো! ওগো তামাদের চলন দেখিয়া আমার বে
কালা পার না গো! ওগো তামাদের চলন গো! ওগো
লেখা-পড়া দিখিয়া তুমি যে মদ্যামেরমান্ত্র হওলি গো! ওগো

ভূমি যে বীর, শান্ত, লজ্জাশীলা পতিপরারণা গো! ওগো! তুমি যে মদা-মেরেমাস্থ কি মেরে জ্যাটা নও গো! ওগো! আমার যে আধু-লিটী এইবার জন্মের মত গেল গো! ওগো! আমার কি হইল গো! ওগোমা গো!



## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

#### পচাজন।

কন্ধাবতী ভাবিলেন,—"একে আগনার ছংখে মরি, তাহার উপর এ আবার এক জালা! যাহা হউক, ব্যাঙের কান্না এথন একটু ধামিয়াছে, এই বার আমি যাই।"

ব্যাঙ যেরপ বলিয়া দিলেন, ক্ষাবতী সেই পথ দিয়া চলিলেন।
চলিতে চলিতে সন্ধা হইয়া গেল, তবুও বন পার হইতে পারি-লেন না। যথন সন্ধা হইয়া গেল, তথন তিনি অতিশয় প্রান্ত হইয়া পড়িলেন, আর চলিতে পারিলেন না। বনের মাঝথানে এক থানি পাথরের উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাথরের উপর বসিয়া কন্ধাবতী কাঁদিতেছেন এমন সময় মৃত্মকু মধুর তানে গুন্গুন্ করিয়া কে তাঁহার কাঁণে বলিল,— "তোমরা কারা গা ? তুমি কাদের মেয়ে গা ?"

কল্পাবতী এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে চাহিমা দেখিলেন। অবশেষে দেখিতে পাইলেন যে, একটা অতি ক্ষুত্ত মশা তাঁহার কাণে কাল এই এই কথা বলিতেছে। মশাটীকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, সেটা নিতান্ত বালিকা-মশা।

কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি মান্নবের মেলে গো! আমার নাম কল্পাবতী।" মশা-বালিকা বলিলেন,—"মান্ত্ৰের মেয়ে! আমাদের থাবার ? বাবা যাদের রক্ত নিয়ে আসেন ? থাই বটে, কিন্তু মান্ত্ৰ কথনও দেখি নাই। আমরা ভক্ত মশা কি—না ? তাই আমরা ওসব কথা জানি না। আমি কথনও মান্ত্ৰ দেখি নাই। কিরুপ গাছে মান্ত্ৰ হয়, তাও আমি আনি না। কৈ ? দেখি দেখি! মান্ত্ৰ আবার কিরুপ হয়!"

এই বলিয়া মশা-বালিকা, কন্ধাবতীর চারিদিকে উড়িয়া উড়িন্না দেখিতে লাগিলেন।

ভাল করিয়া দেখিয়া, শেষে মখা-বালিকা জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তুমি ধাড়ি মানুষ নও, বাচ্ছা মানুষ ;—না ?"

কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"নিতান্ত ছেলে-মামুষ নই তবে এখনও লোকে আমাকে বালিকা বলে।"

মশা-বালিকা পুনরার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি বলিলে ?''•

কঙ্কাবতী উঠ্ডর করিলেন,—"আমার নাম, কঙ্কাবতী !"

মশা-বালিকা বলিলেন,—"ভাল হইয়াছে। আমার নাম প্রক্তকতী! ছেলেবেলা রক্ত থাইয়া পেটটী আমার টুপ টুপে হইয়া থাকিত, বাবা তাই আমার নাম রাথিয়াছেন,—রক্তবতী। আমাদের হই জনের নামে নামে বেশ মিল হইয়াছে, রক্তবতী আর ক্লাবতী এস ভাই! আমারা হইজনে কিছু একটা পাতাই।"

কল্পাবতী বলিলেন,—''আমি এখন বড় শোক পাইয়াছি। আমি এখন বোর মনোড়াথে আছি। আমি এখন পতিহারা সতী। ভূমি বালিকা; সেসৰ কথা বুঝিতে পারিবে না। কিছু পাতাইরা আহলাদ-আমোদ করি, এখন আমার দে সময় নয়।"

রক্তবতী বলিলেন,—"তুমি পভিহারা সতি ! তার জক্স আর ভাবনা কি ? বাবা বাড়ী আহ্মন, বাবাকে আমি বলিব। বাবা তোমার কত পতি আনিয়া দিবেন। এখন এস ভাই ! কিছু একটা পাতাই। কি পাতাই বল দেখি ? আমি পচা-জল বড় ভালবাসি। যেখানে পচা-জল থাকে, মনের হুথে আমি সেইখানে উড়িয়া বেড়াই,—পচাজলের ধারে উড়িয়া উড়িয়া আমি কত থেলা করি। তোমার সহিত আমি 'পুচাজল' পাতাইব। ভূমি আমার 'পচাজল', আমি ভোমার 'পচাজল'! কেমন! এখন মনের মক্ত হইয়াছে তো ?"

কল্পাবতী ভাবিলেন,—"ইহাদের সহিত তর্ক করা রুণা। বুড়ো মিন্সে ব্যাঙ, তারেই বড় বুঝাইয়া পারিলাম, তা এতো একটা সামান্ত বালিকা-মশা। ইহার এখনও জ্ঞান হয় নাই। ইহাদের য়াহা ইছে। হয়, কল্পক; আর আমি কোনও কথা কহিব না।"

কু কলারতী দীর্ঘনিখাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,— "আছো, তাহাই তাল। আমি তোমার পচাজল, তুমি আমার পচাজল। হা জগদীখর! হে হলর দেবতা! তুমি কোথার, আৰু আমি কোথার! সেখানে তোমার কি দশা, আর এখানে আমার কি দশা!

এই কথা বলিয়া কলাবতী বার বার নিখাস কেলিতে লাগিলেন, আর কাঁদিতে লাগিলেন।

পচাজলের ছঃথ দেখিয়া মশা-বালিকাটীরও ছঃখ হইল।

মশা-বালিকাটী ব্ঝিতে পারেন না বে, তাঁর পচাজল এত কাঁদেন কেন? গুন্ গুন্ করিয়া কন্ধাবতীর চারিদিকে তিনি উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—"পচাজল ! তোমার, ভাই ! আর ছটী পা কোণার গেল ? উপরের ছটী পা আছে, নীচের ছটী পা আছে, মাঝের ছটী পা কোঝার গেল ? ভালিয়া গিয়াছে বৃঝি ? ও:! দেই জক্ত তুমি কাঁদিতেছ ? তার আবার কারা কি, পচাজল ? থেলা করিতে করিতে আমারও একটী পা ভালিয়া গিয়াছিল। এই দেখ, সে পা-টী পুনরার পজাইতেছে। তোমারও পা দেইরূপ গজাইবে, চুপ কর,—কাঁদিও না!" •

ককাবতী বলিলেন,—"আমার পা ভাকিরা যায় নাই। তোমা-দের মত আমাদের পা নয়; আমাদের পা এইরূপ। পায়ের জন্ত কাঁদি নাই।"

মশা-বালিক। পুনরার গুন্গুন্ করিরা উড়িতে লাগিলেন।
চার্ন্ধিকে গুঁরিরা, করাবতীর শরীরের অল-প্রত্যাল সমূদর নিরীক্ষণ
করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে কর্কাবভীর নাকের কাছে গিয়া বলিলেন,—"একৈ ভাই, পচাজল! সর্মনাশ! 'তোমার নাক কোথায় গেল ? তোমার নাকটী কে কাটিয়া নিল? আহা! তোমার নাক নাই ভো থাবে কি দিয়া ?"

মশা-বালিকা কি বলিতেছে, কলাবতী তাহা প্রথম ব্ঝিতে পারিলেদ না। পরে ব্ঝিলেন যে, দে ভঁড়ের কথা বলিতেছে।

কন্ধাৰতী মনে করিলেন যে, "এ মশা-বালিকাটী নিতান্ত শিশু, এখনও ইহার কিছু মাত্র জ্ঞান হয় নাই।''

ক্ষাবতী উত্তর করিলেন,—"পচাজল! আমাদের নাক এইক্লপ।
তোমাদের নাক বেরূপ দীর্ঘ, আমাদের নাক সেরূপ লম্বা নয়।
আমরা নাক দিরা ধাই না, আমরা মুখ দিয়া থাই।"

রক্তবতী বলিলেন,—''আহা! তবে, পচাজল! তোমার কি ত্রদৃষ্ট, যে আমার মত তোমার নাক নয়। এই বড় নাকে আমাকে কেমন দেখায়, দেখ দেখি 

জামাকে কেমন দেখায়, দেখ দেখি 

জামার মুখ থানি দেখি, আর মনে মনে কত আহলাদ করি।
মা বলেন যে, 'বড় হইলে আমার রক্তবতী একটী সাক্ষাৎ স্থলরী

হইবে।' তা ভাই পচাজল! তোমাকেও আমি স্থলরী করিব।
বাবা বাড়ী আসিলে বাবাকে বলিব, তিনি তোমার নাকটী টানিয়া
বড় করিয়া দিবেন। তথন তোমাকে বেশ দেখাইবে।"

কছাবতী ভাবিলেন, — "আবার সেই নাকের কথা! নাক নাক করিয়া ইহারা সব সারা হইয়া গেল। কাঁকড়া নাকের কথা বলিয়াছিল। ব্যাঙ বলিয়াছিল, এই মশা বালিকাও সেই কথা বলিতেছে। ভার পর সেই নাকেখরীর নাক! উঃ! কি ভয়ানক!"

ক্ষাবর্তী আরও ভাবিতে লাগিলেন,—"এই ঘার ছালের সময় আমি বড় বিগদেই পড়িলাম। কোগায় তাড়াতাড়ি আমে গিয়া চিকিৎসক আনিয়া স্বামীর প্রাণরক্ষা করিব; না,—ওধানে ব্যাঙ, এথানে মশা,—সকলে মিলিয়া আমাকে বিষম আলাতনে ফেলিল! ব্যাঙের হাত এড়াইতে না এড়াইতে মশার হাজে জাসিরা পড়িলাম। মশার একরতি মেয়েটী তো এই রক্ষ করিতে-ছেন; আবার ইহাঁর বাপ বাড়ী আসিয়া যে কি রক্ষ করিবেন? ভা তো বলিতে পারি না!"

রক্তবতী বলিলেন,—"ঐ যে পাতাটী দেখিতেছ, পচাজল ! যার কোণটা কুঁকড়ে রহিয়াছে ? উহার ভিতর আমাদের ঘর। আমার মা'রা উহার ভিতরে আছেন। আমার তিন মা। বাবা চরিতে গিয়াছেন। বাবা এখনি কত থাবার আনিবেন। বাই, মা'দের বলিয়া আদি যে, আমার পচাজল আদিয়াছে।"

এই বলিয়া বক্তবতী ঘরের দিকে উড়িয়া গেলেন।

আলক্ষণ পরে রক্তবতী পুনকার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—
"পচালল! মাতোমাকে ডাকিতেছেন। উঠ। চল, আমার মা'র
সলে দেখা করিবে।"

কঙ্কাবতী করেন কি ? ধীরে ধীরে উঠিলেন। মশাদের ঘর, দেই কোঁকড়ানো পাতাটীর কাছে যাইলেন।

• একটী নবীনা মশানী কুঞ্চিত পত্রকোণ হইতে ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া বলিলৈন,—"হাঁপা বাছা! তুমি আমার রক্তবতীর সহিত পচাজল পাতাইয়াছ? তা বেশ করিয়াছ। রক্তবতী আমাদের বড় আদরের মেয়ে। কর্তার এত বিষয়-বৈতত্ব, তা আমার এই রক্তবতীই তাঁর এক্ষাত্র সন্তানী। তা, হাঁ গা বাছা! রক্তবতী, কি তোমার পত্তির কথা বলিতেছিল? কি হইয়াছে?"

কন্ধাৰতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ওগো আমি বড় ছংখিনী । আমি বড় শোক পাইয়াছি। পৃথিবী আমি অন্ধকার দেখিতেছি। যদি আমার পতিকে আমি না পাই, তবে এ ছার প্রাণ আমি কিছুতেই রাখিব না। আমার পতিকে নাকেশরী থাইরাছে। পতিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত আমি লোকালয়ে যাইতেছি। সেখান হইতে ভাল চিকিৎসক আনিব, আমার শ্বামীকে দেখাইব। তাই আমি বিলম্ব করিতে পারি না। পুনরার আমি এই রাত্রিতেই পথ চলিব। কিন্তু আমি পথ জানি না, অন্ধকারে আমি পথ দেখিতে পাইব না। তোমরা আমাকে একটু যদি পথ দেখাইরা দাও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হর।"

কলাবতীর সহিত বিনি এতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন, কিনি রক্তবতীর মা;—মশার ছোট-রাণী। এইবার মশার বড়-রাণী বাদ দিয়া একটু মুখ বাড়াইলেন।

বড়-মশানী বলিলেন,—"ওটা একটা মাসুষের ছানা, বুঝি? আমি ওরে পুষিব। আমার ছেলে-পিলে নাই; অনেক দিন

ধরিয়া আমার মনে সাধ আছে যে, জীব-জন্ত কিছু একটা পুষি তা ভাল হইয়াছে, ঐ মানুষের ছানাটা এখানে আদি-য়াছে, ওটাকে আমি পুষিব। কিছু বড় হইয়া গিয়াছে মতা তা বাই হউক, এখনও পোষ মানিবার সময় আছে। মায়ুৰে, ভূলিয়াছি, মেষ, ছাগল, পায়রা এই সব ধায়, আবার সাধ করিয়া তাদের পোষে। এই মাহুবের ছানাটাকে পুষিলে, ইহার উপর আমার মায়া পড়িবে। ইহাকে থাইতে তথন আর আমার हेका इंटेरव ना।"

त्मक-मनानी व्यात्र এकशान निया छ कि मातिया विनित्नन,— "দিদি! তোমার যেমন এক কথা! মাহুষের ছানাটাকে যদি পুষিবে তো বা'তে কাজে লাগে, এরপ করিয়া পুষিয়া'রাখ। মানুষে যেরূপ ছধের জন্য গরু পোষে, দেইরূপ করিয়া ইহাকে ঘরে পুষিয়া রাথ। কর্ত্তা কতদূর হইতে রক্ত লইরা আসেন। আনিতে আনিতে রক্ত বাসি হইয়া যায়। মানুষ একটা ঘরে °পোষা °থাকিলে, যথন ইচ্ছা হইবে, তথন টাট্কা রক্ত থাইতে পাইব।"

রক্তবতীর মা বলিলেন,—"তোমাদের দব এক • কথা! দব তা'তেই তোমাদের প্রয়োজন! ছেলে-মাতুষ, রক্তবতী, মাতুষের ছানাটীকে পথে কুড়িয়া পাইয়াছে; পুষিতে কি খাইতে দে তোমাদিগকে দিবে কেন ? ছেলের হাতের জিনিস্টা তোমরা কাড়িয়া লইতে চাও! তোমাদের কিরুপ বিবেচনা বল দেখি ? व्यासन, व्याक कर्छ। व्यासन, ठाँशांक मकन कथा विनव। ध সংসারে আর আমি থাকিতে চাই না। । র বাতাস লাগে।' তোমার পাঠাইয়া দিন্। আমার বাপ ভাই বঁড়াইয়া, তোমার মাথায় ঘোল কিসের ? আমি ছয়ছাড়া আঁটকুড়োদে ।"

বড়মশানী বলিলেন,—"আয়ামর্! ভাইরের গরবে ও'র মাটিতে পা পথে ধাও।"

এইরূপে তিন সপত্নীতে ধুর্মার ঝগড়। অবাক্! কন্ধাবতী মনে করিলেন,—"ভাল কথ, ইহারা আমাকে পুবিতে চায়!"

তিন সভীনে ঝগড়া ক্রেম একটু থামিল। ১ আসিবেন, সেই প্রতীক্ষার কলাবতী সেই থানে বসিয়। অনেক বিশ্ব হইতে লাগিল, তবু মশা ফিরিলেন না।

কন্ধাৰতী জিজ্ঞাদা করিলেন,—"হাঁ গা! তোমাদের বিলম্ব হইতেছে কেন ?" ি

ছোট রাণী বলিলেন,—বাঁশ কাট্ছেন, ভার বাঁধছেন, রহু আসছেনুপায়া!"

অর্থাৎ কিনা, — কর্তা হয় তো আজ অনেক রক্ত পাইরা একেলা বহিয়া আনিতে পারিতেছেন না। তাই বাঁশ কাটিয়া বাঁধিয়া মুটে করিয়া রক্ত আনিতেছেন। বিলম্ব সেইজস্ত হইতেছে।

কল্পাবতী আবুরও কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তবুও মশা ঘটে ফিরিলেন না।

# চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

### মশা প্রভু'।

তিন সতীনে পুনরার ঘোরতর বিবাদ বাধিল। রক্তবতী চীৎ-কার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মশার ঘরে কলহের রোল উঠিল। এমন সময় মশা বাড়ী আদিলেন। ঘরে কলহ-কচক্চির কোলাহল ভানিয়া মশার সর্বাদরীর জালিয়া গোল।

মশা বলিলেন,—"এ বন্ধণা জীর আমার সহ্য হয় না। তোমাদের ঝণড়ার জালায়, আমাদের ঘরের কাছে গাছের ডালে কাকচিল বলিতে পারে না। যেথানে এরপ বিবাদ হয়, দেখানে লক্ষী
থাকেন না,—তালুকে ময়য়াদিগের শরীরে শোণিত শুছ হইয়া
য়ায়। ইছয়া হয় য়ে, গলায় দড়ি দিয়া য়য়ি, কি বিষ খাইয়া য়য়ি।
আায়হত্যা ৽হইয়া আমাকে ময়িতে হইবে। এই সেদিন ধর্মে
ধর্মে আমার প্রাণটী রক্ষা হইয়াছে। আমি একজন আফিমথোরের গায়ে বলিয়াছিলাম। তাহার রক্ত কি ভিক্ত । এক শুঁড়
রক্ত সব ফেলিয়া দিলাম। বার বার কুলকুচা করিয়া তবে প্রাণ
রক্ষা হইল। মনে করিলাম,—অপঘাত মৃত্যুতে ময়িব । তাই এত
কাণ্ড করিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। কিন্তু তোমাদের জালায় এত
জ্ঞালাতন হইয়াছি যে, বাঁচিতে আর আমার তিল মাত্র
লাধ নাই।"

্রতইরপে মশা স্ত্রীগণকে অনেক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার রাগ পড়িলে, তিনি একটু স্বস্থির হইলে, রক্তবতী গিয়া তাঁহার কোলে বসিলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—"বাবা! আমার গচাঞ্চল আদিয়াছে।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে আবার কে ? গচাঞ্চল
আবার কি ?"

রক্তবতীর মা উত্তর করিলেন,—"ওগো! একটা মামুষের মেয়ে! সন্ধ্যা হইতে এথানে বসিয়া আছে। রক্তবতী তাহার সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। আহা! মেয়েটী এথানে আসিয়া পর্য্যন্ত কেবল কাঁদিতেছে। বলে, 'আর্মি পতি হারা সভী। আমার পতিকে নাকেশ্বরী থাইয়াছে। আমি লোকালয়ে ঘাইব, দেখান হইতে বৈদ্য আনিয়া আমার পতিকে ভাল করিব।' আমি ভাকে বলিলাম,—'বাছা! একটু অপেকা কর। কর্তাটী বাড়ী আফুন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তোমার একটা উপান্ন, করা যাইবে। তুমি যথন রক্তবতীর পচাজল হইয়াছ, তথন তোমার ছ:খ মোচন করিতে আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিব।' রক্তবতীর পচাজল হইবে, রক্তবতী পচাজলকে ল্ইয়া দাধ আহলকৈ করিবে, তোমার আর হইটী রাণীর প্রাণে সহিবে কেন্ ? उाँदित आवात थे मासूदित छानाहित्क भूवित्क माथ इहेन। टमरे कथा नरेया आमारक छाता या-ना-छारे विशासना छा, আমার আর এথানে থাকিয়া আবশুক নাই, তুমি আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। দিয়া, ছই রাণী নিয়ে রথে অচ্ছনে

## তুমি কাহার সম্পত্তি ?

ঘর করা কর। আমি তোমার কণ্টক হইরাছি, আমি এখান হইতে যাই।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দে মান্তবের মেয়েটা কোথায় ?" রক্তবতীর মা বলিলেন,—"ঐ বাহিরে বসিয়া আছে।"

রক্তবতী বলিলেন,—"বাবা! তুমি আমার সঙ্গে এস। আমার পচাজল কোথায়, আমি এথনি দেখাইয়া দিব।"

মশা ও রক্তবতী হুই জনে উড়িলেন। বিষধ-বদনে, অঞা-পূরিত-নয়নে, বেখানে কল্লাবতী বদিয়া ছিলেন, গুন্গুন্ করিয়া হুই জনে দেই থানে আদিয়া উপস্থিত হুইলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—"পচাজলঁ! এই দেখ বাবা আসিরাছেন।"
কল্পাবতী সমন্ত্রমে গাত্রোখান করিয়া মশাকে নমন্তার করিলেন।
কল্পাবতীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবেন বলিয়া, মশা গিয়া একটী
খাদের ডগার উপর বসিলেন। তাহার পাশে আর একটী খাদের
ভগার উপর রক্তবতী বসিলেন। মশার সন্মুথে হাত যোড় করিয়া
কল্পাবতী দুংশীয়মান রহিলেন।

অতি বিনীতভাবে কলাবতী বলিলেন,—"মহাশর। বিপন্না আনাধা বালিকা আমি। জনশৃত্ত এই গহন কাননে আমামি একাকিনী, আমি পতিহারা সতী। আমি ছংখিনী কলাবতী। প্রাণসম পতি আমার ভূতিনীর হন্তগত হইয়াছেন। আমার পতিকে উদ্ধার করিয়া দিন্। আমি আপনার শরণ লইলাম।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাহার সম্পত্তি ?" কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"মহাশয়! পুরের আমি পিতার কল্পন্তি ছিলাম। বাল্যকালে মন্থ্য-বালিকারা পিতার সম্পত্তি থাকে। দান-বিক্ররের অধিকার পিতার থাকে। অব্ধু, অতুর, বৃদ্ধ, ব্যাধিপ্রস্ত—যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই তিনি দান-বিক্রর করিতে পারেন। জ্ঞান না হইতে হইতে মাতা পিতা আপন আপন বালিকাদিগকে দান-বিক্রর করিয়া নিশ্চিন্ত হন। আমাদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত। আমার পিতা, তিন সহস্র স্থর্ণ-মূলা লইয়া, আমাকে আমার পতির নিকট বিক্রর করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আমার পতির সম্পত্তি, যে পতিকে হারাইয়া অনাথা হইয়া আজ আমি বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। পূর্কে পিতার সম্পত্তি ছিলাম, এক্ষণে আমি আমার পতির সম্পত্তি।

মশা বলিলেন,—"ওঁছ! সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। ভূমি কোন্মশার সম্পত্তি ?"

কলাবতী উত্তর করিলেন,—"কোন্মশার সম্পত্তি! সে কথা তো আমি কিছু জানি না! কৈ ? আমি তো কোন মশার, সম্পত্তি নই!"

মশা ব্লিলেন,—"রক্তবতি! তোমার পচাজন দেখিতেছি পাগলিনী, উন্মৃতা; ইহার কোনও জ্ঞান নাই। সুঠিক সত্যু স্ক্রা কথার উত্তর না পাইলে তোমার পচাজলের কি জ্বিয়া জ্ঞামি উপকার করি ?"

রক্তবতী বলিলেন,—"ভাই পচালল। বাবা যে কথা জিজ্ঞাসা করেন, সত্য সত্য তাহার উত্তর দাও।"

भना वित्रिन,—एन, मञ्जा-गावक । এই ভারতে यত नत-नाती

দেখিতে পাও, ইহারা সকলেই মশাদিগের সম্পত্তি। যে मना महानम् তোমার अधिकाती, छाँहात निकট हहेट वाध हम, তুমি পলাইরা আসিরাছ। সেই ভরে তুমি আমার নিকট সত্য কথা বলিতেছ না, আমার নিকট কথা গোপন করিতেছ। তৌমার ভন্ন নাই, তুমি সত্য সত্য আমার কথার উত্তর দাও। আমি জিজ্ঞানা করিতেছি,—তুমি কোন্ মশার সম্পত্তি? কোন মশা তোমার গাত্তে উপবিষ্ট হইয়া রক্ত পান করেন ? তাঁহার নাম কি ? তাঁহার নিবাদ কোথায় ? তাঁহার কয় ল্রী ? কয় পুত্র গুকর কলা ? পৌত্র দৌহিত্র আছে কি না ? তাঁহার জ্ঞাতি-বন্ধুদিগের তোমার উপর কানও অধিকার আছে কি না ? তাঁহারা তোমাকে এজমালিতে রাথিয়াছেন, কি তোমার হস্ত-পদাদি বণ্টন করিয়া লইয়াছেন? যদি তুমি বণ্টিত হইয়া থাক, তাহা হইলে দে বিভাগের কাগজ কোথায় ? মধ্যস্থ ছারা তুমি বণ্টিত হইয়াছ, কি আদালত হইতে আমীন আসিয়া তোমাকে বিভাগ করিয়া দিয়াছে এই সব কথার তুমি আমাকে সঠিক উত্তর দাও। কারণ, আমি তোমাকে কিনিয়া লইবার বাসনা করি। আমার তালুকে অনেক মহিব আছে, মাতুষের আমার অভাব নাই। আমার সম্পত্তি <sup>\*</sup>নর-নারীগণের নেহে যা রক্ত আছে, তাহাই খায় কে ? তবে তুমি রক্তবতীর সহিত 'পচাজন' পাতাইয়াছ, সেই জন্ত তোমাকে আমি একেবারে কিনিয়া লইতে বাদনা করি। তাহা যদি না করি, তাহা হইলে তোমার অধিকারী মশাগণ আমার নামে আদাণতে অভিযোগ

1

উপস্থিত করিতে পারেন। তোমাকে এথান হইতে তাঁহার। পুনরায় লইরা যাইতে পারেন। আমার রক্তবতী তাহা হইলে কাঁদিবে। আমি আর একটা কথা বলি, এরপ করিরা এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে ভারতবাসীদিগের যাওয়া উচিত নয়। ভারতবাসীদিগের উচিত, আপন আপন গ্রামে বিসিয়া থাকা। ভাহা করিলে, মনা-দিগের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া আর বিবাদ হয় না। মশাগণ আপন আপন সম্পত্তি হথে স্বচ্ছলে সন্তোগ করিতে পারেন। শীঘই আমরা ইহার একটা উপায় করিব। এফণে আমার কথার উত্তর দাও। এখন বল ভোমার মশা-প্রভুর নাম কি ?"

কন্ধাবতা উত্তর করিলেন,— 'নহাশর! আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি, আমার মশা-প্রভুর নাম আমি জানি না। মহুযোরা যে মশাদিগের সম্পত্তি, তাহাও আমি এত দিন জানিতাম না। মশা-দিগের মধ্যে যে মহুযোরা বিতরিত, বিক্রীত ও বন্টিত হইয়া থাকে, তাহাও আমি জানিতাম না। মশাদিগের যে আবার নাম থাকে, তাহাও আমি জানি না। তা আমি কি করিয়া বলি ? যে আমি কোন মশার সম্পত্তি।"

কোধে মশা প্রজনিত হইয়া উঠিলেন। রাগে তাঁহার নয়ন আরক্তবর্গ হইয়া উঠিল। মশা বলিলেন,—"না, তুমি কিছুই জান না! তুমি কচি খুকীটা! গায়ে কথনও মশা বলিতে দেখ নাই! সে মশাগুলিকে তুমি চেন না! তাহাদের তুমি নাম জান না! তুমি জাকা! পতিহারা সতী হইয়াকেবল পথে পথে কাঁদিতে জান!"

মশার এইরূপ তাড়নার কলাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কলাবতীর পানে চাহিরা, রক্তবতী চকু টিপিলেন। সে চকু-টিপুনীর অর্থ এই বে,—"পচাজল! তুমি কাঁদিও না! বাবা বড় রাগী মশা! একে রাগিয়াছেন, তাতে তুমি কাঁদিলে আরও রাগিয়া যাইবেন। চুপী কর, বাবার রাগ এখনি পড়িয়া যাইবে।"

রক্তবতী যা বলিলেন, তাই হইল। ককাবতীর কালা দেখিয়া মশা আরও রাগিরা উঠিলেন। মশা বলিলেন,—"এ কোথাকার প্যান্পেনে মেরেটা রা। ভ্যানোর ভ্যানোর করিয়া কাঁদে দেখা আছো! যে দব কথা এতকণ ধরিয়া জিজ্ঞানা-পড়া করিলাম, তার তুমি কিছুই জান না, বলিলে। এখন এ কথাটার উত্তর দিতে পারিবে কি না ? ভাল! এই যে মাহ্য হইয়াছে, এই যে কোটি মাহ্য ভারতে রহিয়াছে, এ দব মাহ্য কেন ? কিসের জন্ম স্ক্তিত হইয়াছে ? এ কথার আমাকে এখন উত্তর দাও।"

ু কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মামূষ কেন, কিনের জন্ম স্থাজিত হইয়াছে ? ভা আমি আনি না।"

মশা বলিলেন,—"এ: ! এ মেরেটা নিভান্ত বোকা! একেবারে বদ্ধ পাগল! কিছু জানে না! এই ভারতের মানুষভালো বড় বোকা। কাণ্ডজান-বিবৰ্জ্জিত। রক্তবতী শিশু বটে, কিন্তু এর চেমে আমার রক্তবতীর লক্ষণ্ডণে বৃদ্ধি ভাছে। তৃমি বল ভো, মা, রক্তবতী, ভারতের মানুষ কিসের জন্ম স্থাকত হইরাছে ?"

রক্তবতী বলিলেন,—"কেন বাবা! আমরা থাব বলিয়া তাই ইইয়াছে!" স্থা বলিলেন,—"এখন গুনিলে ? ভারতের মাহ্র কিনের জন্ত ইংরাছে তা বুঝিলে ?"

কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"আজা হ'া ! এখন ব্ঝিলাম। মশারা আহার করিবেন বলিয়া তাই মান্তবের স্কল হইয়াছে।"

রক্তবতী বলিলেন,—"বাবা! আমার পচাজল মাছবের ছার্নী বই তো নয়! মাছবদের বুদ্ধি ভদ্ধি নাই তা সকল মশাই জানে। নির্কোধ মশাকে সকলে 'মাছব' বলিয়া গালি দেয়। সকলে বলে,— 'অমুক মশা তো মশা নয়, ওটা মাছব।' তা, আমাদের মত পচা-জলের বোধ-শোধ কেমন করিয়া হইবে ? আমার পচাজলকে, বাবা, ভূমি আরে বকিও না।"

ষণা ভাবিলেন,—"গত্য কথা ! মানুষের ছানাটাকে আর কোনও কথা বিজ্ঞান করা বৃথা । আমাকে নিজেই সকল সন্ধান লইতে হইবে ।" সংশা বিজ্ঞানী করিলেন,—"বলি হাঁগো মেয়ে ! এখন তোমার বাড়ী কৈন্ত্রামে বল দেখি ? তা বলিতে পারিবে তো ?"

কদ্বাবতী উত্তর করিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামের নাম, কুমুমঘাটী। মশা তৎক্ষণাৎ আপন অন্নচরদিগকে কুমুম্বাটা
পাঠাইলেন। ক্ষাবতীর প্রভূগণকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ
করিলেন। দূতগণ কুমুম্বাটাতে উপস্থিত হইয়া, অনেক ক্ষ্ম্ম্বাটাতে উপস্থিত হইয়া, অনেক ক্ষ্ম্ম্বাটাতে পারিলেন যে, ক্ষাবতীর অধিকারী তিনটা
মশা। তাঁহাদের নাম গর্জগণ্ড, বৃহৎ-মুণ্ড, ও বিক্কত-তুণ্ড। রক্তক্ষীর পিতার নাম দীর্ঘ-শুণ্ড। দূতগণ শুনিবেন যে ক্ষাবতীর
ক্ষিকারীগণের বাস 'কাকাশমুণ' নামক শালবুক। সেই থানে

যাইয়া কন্ধাবতীর অধিকারীগণকে সকল কথা তাঁহারা বলিলেন।
তাঁহারা দৃতগণের সহিত আদিয়া অবিলম্বে দীর্য-শুণ্ডের নিকট
উপস্থিত হইলেন। অনেক বাদাস্থবাদ, অনেক দর ক্ষা-ক্ষির
পুর, ভিন ছটাক নররক্ত দিয়া ক্ষাবতীকে দীর্য-শুণ্ড কিনিয়া
লইলেন। ক্ষাবতীকে ক্রেয় ক্রিয়া তিনি ক্লাকে বলিলেন,—
"রক্তবতী! এই নাও, তোমার পচালল নাও! এ মান্থবের হানাটী
এখন আমাদের নিজ্ব, ইহা এখন আমাদের সম্পতি।"

দীর্ঘ-শুণ, তাহার পর, গলগও, বৃহৎ-মূও, বিক্তুত-তুও প্রাভূতি
মশাগণকে সংঘাধন করিয়া বুলিলেন,—"মংহাদ্মপণ! আমি
দেখিতেছি আমাদের ঘোর বিপদ উপস্থিত। ভারতবাদীগণের
রক্ত পান করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় মশা এত দিন স্থথে স্বচ্ছদেশ
সংসার্যাআ নির্মাহ করিতেছিলেন। ভারতের তিন দিকে কালাপানি, এক দিকে অভূচ্চ পর্মতশ্রেণী। জীব-জন্তগণকে বেরুপ
লোকে বেড়া দিয়া রাথে, ভারতবাদীগণকে এত দিন আমরা
দেইরুপ আক্র করিয়া রাথিয়াছিলাম। ভারতের লোক ভারতে
থাকিয়া এত দিন আমাদিগের সেবা করিতেছিল, বিনীত, ভাবে
শোণিত দান করিয়া আমাদের দেহ পরিপোষণ, করিতেছিল।
এক্ষণে কেহ কেই মহাসাগর ও মহাপর্মত উল্লন্ডন করিতে প্রস্ত্র
ইইয়াছে। এরূপ কার্য্য করিয়া, আমাদিগকে রক্ত হইতে বঞ্চিত
করিলে যে ভাহাদের মহাপাতক হয়, তাহা আপনারা সকলেই
জানেন। যেমন করিয়া হউক, ভারতবাদীগণকে সেত্তিক্রমা হইতে
নিত্ত করিতে হইবে। তাহার পর আবার, ভারতবাদীদিগের

এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনাগমন আৰু কাল কিছু অধিক इहेब्राइह। এই म्पून, जाज नक्षा दिना कू समान इहेटल একটা মহুষ্য-শাবক আমার বাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে মনুষ্য-শাবকটী আপনাদের সম্পত্তি। আৰু আপনার সম্পত্তি भनाहेर्त, का'न स्थामात मम्लेखि भनाहेर्त। এই প্रकारत ममुखातु। যদি এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যায়, তাহা হইলে সম্পত্তি লইয়া আমাদের মধ্যে মহা গোল্যোগ উপস্থিত হইবে। তাহার পর আবার ব্রিয়া দেখুন, দেশ-ভ্রমণের কি ফল! দেশভ্রমণ করিলে মহুষ্যেরা নানা নৃতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারে, মহুষ্য-দিগের জ্ঞানের উদয় হর। দেশত্রমণ করিয়া ভারতবাসীদিগের ৰদি চকু উন্মীলিত হয়, তাহ। হইলে, মহুষ্যগণ আৰু আমাদের বশতাপর হইয়া থাকিবে না। আবার, বাণিজ্যাদি ক্রিয়া দারা ক্রমে তাহারা ধনবান, হইয়া উঠিবে। তথন মশারি প্রভৃতি নানা উপায় করিয়া রক্তপান হইতে আমাদিণকে বঞ্চিত করিবে। অভএন, যাহাতে ভারতবাসীরা বিদেশে গমনাগমন শনা করিতে পারে, ্যাহাতে এক গ্রামের লোক অপর গ্রামে যাইতে না পায়, এরূপ উপায় সহর আমাদিগকে করিতে হইবে।"

দীর্ঘ-গুণ্ডের বক্তা শুনিরা সকলেই তাঁহাকে ধন্ত ধন্ত ারিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন, দীর্ঘ-শুণ্ড অতি বিচক্ষণ মশা, দীর্ঘ-শুণ্ডের অতি দূর দৃষ্টি, এরূপ বিজ্ঞ বৃদ্ধিমান মশা পৃথিবীতে আর নাই। ভারতবাসীরা বাহাতে ভবিষ্যতে এক গ্রাম হইতে অন্ত গ্রামে বাইতে না পারে, এরূপ উপায় করা অব্দ্র কর্ব্য, তাহা

বুর গ্রহণ করিয়া সন্থানে এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ন আপন দেশে প্রত্যা-হইয়াছে। এই দেখুন, আৰু একটা মহুষ্য-শাবক আমার ছ সে মনুষ্য-শাবকটা আপনাদের भगारेत, का'न आमात मण्लू যদি এক গ্রাম হইতে नहेबा जायात्मत्र मत्वा मु পর আবার বৃঝিয়া করিলে মহুষ্যেরা নু मिश्तत · खात्नत् यकि ठक्क

এবারকার শাস্ত্র।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### थर्स, द्र ।

দীর্ঘ-শুগু মশা বলিলেন,—"রক্তবতি ! এক্ষণে এই মহুব্য-শাবকটী তোমার। ইহাকে লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর।"

রক্তবতী বলিলেন,— পিতা! ইনি আমার ভগ্নী। ইহাঁর সহিত আমি পচাজল পাতাইয়াছি। আমার পচাজল বিপদে পড়িয়াছে। পচাজলের পতিকে নাকেখরী ৰাইয়াছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া পচাজল আমার সারা হইয়া গেল। বাহাতে আমার পচাজল আপননার পতি পায়, বাবা, তুমি তাহাই কর। "

কি করিরা কন্ধাবতীর পতিকে নাকেশরী থাইরাছে, মশা আদোপান্ত সমূদয় বিবরণ শুনিডে ইচ্ছা করিবেন। আগা গোড়া সকল কথা স্কুলারতী তাঁহাকে বনিবেন।

ভাবিয়া চিস্তিয়া মশা শেষে বলিলেন,—"ভূমি আমার রক্তবভীর পচাজল, দে নিমন্ত ভোমার প্রতি আমার মেহের উদীর হইয়াছে। ভোমাকে আমরা কৈছ আর থাইব না। স্নেহের সহিত ভোমাকে আমরা প্রতিপালন করিব। যাহাতে ভূমি ভোমার পতি পাও, সে জন্যও হথাসাধ্য চেটা করিব। আমার ভালুকে থর্কুর মহারাজ বলিয়া একটা মহুষ্য আছে। ভনিয়াছি, সে নানারূপ ওবধ, নানারূপ মন্ত্র জানে। আকাশে বৃষ্টি না হইলে, মন্ত্র

পাড়িয়া মেঘে সে ছিন্ত করিয়া দিতে পারে। শিলা-বৃষ্টি পড় পড় ছইলে, সে নিবারণ করিতে পারে। বৃদ্ধা স্ত্রী দেখিলেই সে বলিতে পারে,—এ ডাইনী কি ডাইনী নয়। তাহাকে দেখিবামাত্র ভূতগণ পলায়ন করে। তাহার মত গুণী মহ্ন্যা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমার পতিকে সেই উদ্ধার করিতে পারিবে।"

কলাবতী বলিলেন,—"তবে, মহাশন্ধ, আর বিলম্ব করিবেন না। চলুন, এখনি তাঁহার নিকট বাই। মহাশন্ধ ! স্বামী শোকে শরীর আমার প্রতিনিয়তই দগ্ধ হইতেছে, সংসার আমি শৃষ্ঠ দেখিতেছি। তাঁহার প্রাণ রক্ষা হুইবে, কেবল এই প্রত্যাশার জীবিত আছি। তা না হুইলে, কোন্ কালে এ পাপ প্রাণ বিস্ক্রন দিতাম।"

মশা বলিলেন,— "অধিক রাত্রি হইরাছে, তুমি পরিশ্রান্ত হইরাছ। আমার তালুক নিতান্ত নিকট নয়। তবে রও! আমার কনিচ ক্রাতাকে ডাকিতে পাঠাই। তাঁহার পিঠে চড়িয়া আইমরা সকলে এখনি ধর্ম্বর মহারাজের নিকট গমন করিব।"

মশী এই ব্লিয়া আপনার কনিষ্ঠ ভাতাকে ডাকিতে পাঠাই-লেন। কিছুক্ণ বিলম্বে মশার ছোট ভাই আসিয়া উপস্থিত ছইলেন। মশানীগণ তাঁহাকে "হাতিঠাকুর-পো, হাতিঠাকুর-পো" ব্লিয়া অনেক সমাদুর ও নানা রূপ পরিহাস করিতে লাগিলেন।

রক্তবতী তাঁহাকে বলিলেন,—"কাকা! আমি একটা মাছুষের ছানা পাইয়াছি। তাহার সঙ্গে আমি পঢ়াজল পাতাইয়াছি। আমি পঢ়াজনকে বড় ভাল বাদি, আমার পঢ়াজনও আমাকৈ বড়ু-ভাল বাদে।"

কন্ধাবতী আশ্রুণ্ড ইংলেন। মশার ছোট ভাই, হাতী! প্রকাশ্ত হন্তী! বনের সকলে তাঁহাকে "হাতি-ঠাকুর-পো" বলিন্না ডাকে।
রক্তবতীর পিতা হন্তীকে বলিলেন,—"ভানা! আমি বড় বিপদে পড়িরাছি। রক্তবতী একটী মানুবের মেন্নের সহিত পচান্ধল পাতাইরাছে। মেন্নেটীর পতিকে নাকেখরী খাইরাছে। মেন্নেটী পথে কাঁদিরা বেড়াইতেছে। রক্তবতীর দ্যার শরীর। রক্তবতী তার হুংথে বড় হুংখী। আমি তাই মনে করিন্নাছি, যদি কোনও মতে পারি তো তার স্বামীকে উদ্ধার করিন্না দিই। থর্কুর মহারান্দের দারাই এ কার্য্য সাধিত হইতে পারিবে। তাই আমার ইছে। যে, এখনি থর্কুরের নিকট যাই। কিন্তু মানুবের মেন্নেটী পথ হাঁটিন্না ও কাঁদিন্না কাঁদিন্না অতিশন্ধ প্রান্ত হইনা পড়িনাছে। এত পথ সে চলিতে পারিবে না। এখন, ভানা, তুমি যদি রূপা কর তবেই হন্ত। আমাদিগকে যদি পিঠে করিন্না লইনা যাও তো বড় উপকার হন্ত।"

হাতি-ঠাকুর-পো দে কথার সম্মত হইলেন। কছবিতী "মশানী-দিগকে নমস্বার করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতেঁ বিদার গ্রহণ করিলেন।

রক্তবতীর গলা ধরিয়া ক্লাবতী বলিলেন,—"ভাই পচালব!
ভূমি আমার অনেক উপকার করিলে। তোমার দয়া, তোমার
ভালবাসা, কথনও ভূলিতে পারিব না। যদি ভাই পতি পাই,

শ্চবেই পুনরায় দেখা হইবে। তা না হইলে, তাই, এজন্মের মত তোমার পঢ়াজল এই বিধায় হইল।"

্রক্তবতীর চকু ছল ছল করিয়া **আদিল, রক্তবতী**র চকু ছইতে অশ্র-বিলু ফোঁটার ফোঁটার ভূতৰে পতিত **হ**ইতে লাগিল।

মশা ও করাবতী ছই জনে হাতীর পূঠে আরোহণ করিলেন। হাতিঠাকুর-পো মৃত্যুমল গতিতে চলিতে লাগিলেন। বাইতে বাইতে সমস্ত রাত্রি গত হইলা গেল। অতি প্রত্যুহা ধর্মরের বাটীতে গিরা সকলে উপস্থিত হইলেন। তাহারা দেখিলেন যে, ধর্মর শ্বা হইতে উঠিয়াছেন। অতি বিষণ্ধ বদনে আপনার হারদেশে বিসন্ধ আছেন। একটু একটু তথনও অক্তরার আছে। আকাশে ক্রফণজীর প্রতিপদের চন্দ্র তথনও অস্তরান নাই। ধর্মুরের বিষণ্ধ মুর্ত্তি দেখিয়া আকাশের চাঁদ অতি প্রসন্ধ মুর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। চাঁদের মুর্থে আর হাসি ধরে না। চাঁদের হাসি দেখিয়া ধর্মুরের রাগ হইতেছে। ধর্মুর মনে মনে প্রতিজ্ঞা, করিলেন যে,—"এই চাঁদের এক দিন আমি দণ্ড করিলা। চাঁদকে বাদি উচিত মত দণ্ড না দিতে পারি, তাহা হইলে থর্মুরের ভণ জ্ঞান, তুক তাকু, মন্ধ্র তন্ত, শিকড় মাকড, সবই বুথা।"

মশা, কন্ধাবতী ও হতী গিয়া থক্ক্রের ছারে উপস্থিত চ্ইংলন। মশাকে দেখিয়া থক্র শশব্যন্ত হইয়া উঠিলেন।

হাত যোড় করিয়া ধর্ব বলিলেন,—"মহাশয় ! আবাল প্রাতঃকালে
কি মনে করিয় ? প্রতি দিন তো সন্ধ্যার সমন্ন আপনার ভভা-গমন হর ৷ আবাল দিনের বেলা কেন ? ঘরে কুটুল সাকাৎ

## খর্র।



েদেই যার সাত হাত স্ত্রী। (২১৬)

আসিয়াছেন না কি ? তাই কনিষ্ঠকে সক্ষে করিয়া আনিয়াছেন্ত্র বে তাহার পিঠে বোঝাই দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত লইয়া ঘাইবেন ?"

মশা উত্তর করিলেন,—"না, তা নয় ! সে জন্ত আমি আদি
নাই। কি জন্ত আদিয়ছি, তাহা বলিতেছি। আপাততঃ জিল্পাসা
করি, তুমি বিষণ্ণ বলিয়া আছ কেন ? এরপ বিষণ্ণ-বলনে
থাকা তো উচিত নয় ! মনোহুংধে থাকিতে তোমাদিগকে আমি
বার বার নিষেধ করিয়াছি। মনের স্থেথ না থাকিলে শরীরে
রক্ত হয় না, দে রক্ত স্থাত্ হয় না। মনের স্থেথ যদি তোমরা
না থাকিবে, পৃষ্টিকর, তেজস্বর দ্রব্য সামগ্রী যদি আহারাদি না
করিবে, ভবে তোমাদের রক্তহীন জিহে বিদানা আমাদের ফল কি ?
তোমরা সব যদি নিয়ত এরপ অন্তার কার্য্য করিবে, তবে আমরা
পরিবারবর্গকে কি করিয়া প্রতিগালন করি ? তোমাদের মনে
কি একটু তাস হয় না যে, আমাদের গায়ে বিদানা মশা প্রাভু যদি
স্থচাক্তরূপে রক্ত পান করিতে না পান, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের
উপর রাগ করিবেন ?"

থর্কুর বলিলেন,—"প্রভূ! আমি শীর্ণ হইরা বাইভেছি সভা। আমার শরীরে ভালরপ স্থবাচ্ রক্ত না পাইলে, মহাশ্র ধেঁরাগ করিবেন, তাহাও জাঁনি। কিন্তু কি করিব ? কেবল স্ত্রীর তাড়নার আমার এই দশা ঘটিতেছে।"

মশা জিজ্ঞানা করিলেন,—"কেন? কি হইরাছে? তোমার খ্রী তোমার প্রতি কিরূপ অত্যাচার করেন?"

धर्म त्र छेखतं कतित्वन,- "श्रञ् ! आमात्तत जी-श्रक्त नर्मना

বিবাদ হয়। দিনের মধ্যে ছই তিন বার মারা-মারি পর্যাপ্ত হইরা থাকে। কিন্ত ছ:খের কথা আর মহাশরকে কি বলিব। আমি হইলাম তিন হাত লখা, আমার স্ত্রী হইলেন সাত হাত লখা। যথন আমাদের মারামারি হয়, তথন আমার স্ত্রী নাগরা জ্তা লইয়া ঠন্ ঠন্ করিয়া আমার মন্তকে প্রহার করেন। আমি তত দ্ব নাগাল পাই না; আমি যা মারি, তা কেবল তাঁর পিঠে পড়ে। স্ত্রীর প্রহারের চোটে অবিলহেই আমি কাতর হইরা পড়ি, আমার প্রহারে স্ত্রীর কিন্ত কিছুই হয় না। স্থতরাং স্ত্রীর নিকট আমি সর্বাদাই হারিয়া যাই। একে মা'র থাইয়া, তাতে মনঃক্রেশে, শরীর আমার পারা দি হইয়া যাইতেছে, দেহে আমার রক্ত নাই। সে জন্ত মহাশয় রাগ করিতে পারেন, ভাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্ত আমি কি করিব প্ আমার অপরাধ নাই।"

্ মশা বলিলেন,—"বটে ! আছো, তুমি এক কর্ম কর। আজু হাতিভাষার পিঠে চড়িয়া তুমি স্তীর সহিত মারামায়ি,কয়।"

এই বলিরা মশা থর্ক্রকে হাতীটা দিলেন। থর্ক্র হাতীর
পিঠে চড়িরা, বাড়ীর ভিতর গিয়া ত্রীর সহিত বিশ্ব
করিতে লাগিলেন। কথার কথায় ক্রমে মারামারি আরস্ত ছইল।
থর্ক্র আজ হাতীর উপর বিদয়া, মনের প্রথে ঠন্ ঠন্ করিয়া,
ক্রীর মাথায় নাগরা জ্তা মারিতে লাগিলেন। আজ ত্রী যাহা
মারেন, থর্ক্রের পায়ে কেবল সামান্ত ভাবে লাগে। যথন
তুম্ব বৃদ্ধবাধিয়া উঠিল, মশার তথন আর আনন্দের পরিদীমা

রহিল না। মশার হাত নাই বে হাততালি দিবেন, নৃথ- নাই বে নথে নথে ঘর্ষণ করিবেন! তাই তিনি কথনও এক পা তুলিরা, কথনও ছই পা তুলিরা, নৃত্য করিতে লাগিলেন, ও ঙান্ ঙান্ করিরা "নারদ নারদ" বলিতে লাগিলেন। অবিলম্থেই আল থকাঁরের স্ত্রীকে পরাভব মানিতে হইল। থকাঁরের মন আল আননেদ পরিপূর্ণ হইল। থকাঁরের ধমনী ও শিরার প্রবলবেগে আল শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল। মশা, দেই রক্ত একটু চাথিয়া দেখিলেন, দেথিয়া বলিলেন,—"বাঃ! অতি স্থমিষ্ট, অতি স্থমাহ!"

মশা-মহাশগতে থর্কুর শত শক্তিধন্তবাদ দিলেন, ও কিজনা তাঁহা-দের ভাভাগমন হইগাছে, সে কথা জিজাসা করিলেন। ক্লাবতী ও নাকেশ্রীর বিবরণ মশা-মহাশগ্র আদ্যোপান্ত তাঁহাকে ভানাইলেন।

সমস্ত বিশ্বণ শুনিয়া থক্ ব বলিলেন,— "আপনাদের কোনও চিন্তা নাই। নাকেখবীর হাত হইতে আমি ইহার পতিকে উদ্ধার করিয়া দিব। ভূত, প্রেতিনী, ডাকিনী, ডাইনী, সকলেই আমাকে ভয় করে। চলুন, আমাকে সেই নাকেখবীর ঘরে লইয়া চলুন, দেখি সে কেমন নাকেখবী!"

মশা বলিলেন, — "এবার চল !! কিন্তু তোমাদের চলা-চলি সব শেষ হইল। বড় সব জাহাজে চড়িয়া, কোথায় বেঙ্গুন, কোথায় বিলাত; এ থানে ও-থানে সেথানে যাইতে আরম্ভ করিয়াছ! বড় সব বেঙ্গুন গাড়ি করিয়া এ-দেশ ও-দেশ সে-দেশ করিতেছ! রও, এবারকার শাস্ত্র এক্বার জারি হইতে দাও, তাহা হইলে টের পাবে! ুৰ্ধ্বুর জিজাসা করিলেন,—"এবারকার শাল্পে আমাদের গমনা-গমন একেবারেই নিবিদ্ধ হইল না কি ? গাছগাছড়া আনিতে বাইতেও গাইব না ?"

মশা উত্তর করিলেন,—"না! এবারকার শাস্ত্রে লেখা আছে যে, ঘর হইতে তোমরা আর একেবারেই বাহির হইতে পারিবে না। সকলকে অন্ধকুপ ধনন করিতে হইবে, চক্ষে ঠুলি দিয়া সকলকে সেই অন্ধকুপ ধনন করিতে হইবে। অন্ধকুপ হইতে বাহির হইলে, কি চক্ষুর ঠুলিটী খুলিলে, পাপ হইবে। যেমন তেমন পাপ নয়, সেই যারে বলে পাতক। কেবল পাতক নয়, সেই যারে বলে অতিমহাপাতক। শুধু শহাপাতক নয়, সেই যারে বলে অতিমহাপাতক। কেমন! বড় যে সব জাহাজ চড়া, রেল চড়া, লেখা-পড়া শেখা, মশারি করা! এই বার ?"

ধর্ব বলিলেন,— "আপনারা মহাপ্রভু! যেরপ শাস্ত করিয়া দিবেন, আমাদিগকে মানিতে হইবে। আপনারা আমাদিগের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আপনারা সব করিতে পারেন।"

মশা, কন্ধাবতী ও ধর্ষ হতীর পৃঠে আরোহণ করিয়া বনাভিমুখে বাতা করিলেন। প্রায় ছই প্রহরের সময় পর্কতের নিকট উপস্থিত হইলেন।

## যোড়শ পরিচ্ছেদ।

#### থোকোশ।

নাকেশ্বরী ধধন থেতৃকে পাইল, তথন থেতৃ একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান গোচর আর তাঁহার কিছু মাত্র রহিল না। নিশ্বাস ঘারা নাকেশ্বরী যে কল্পাবতীকে দ্রীভূত করিল, থেতৃ তাহার কিছুই জানেন না।

থেতুকে মৃতপ্রায় করিয়া নাজিকখরী মনে মনে ভাবিল,—"বছ কাল ধরিয়া অনাহারে আছি। ইষ্ট দেবতা ব্যাদ্রের প্রসাদে আজ যদি এরপ উপাদের থাদ্য মিলিল, তবে ইহাকে ভাল-রূপে রন্ধন করিয়া থাইতে হইবে। এমন স্থ্থাদ্য একেলা থাইরা তৃপ্তি হইবে না। মাই, মানীকে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনি।"

মাসী আদিতে আদিতে পাছে খাদ্য পচিয়া যায়, সেজস্ত নাকেখরী তথন খেডুকে একেবারে মারিয়া ফেলিল না, মৃতপ্রায় অজ্ঞান করিয়া রাখিল।

নাকেশ্বরী, মাদীকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইল। নাকেশ্বরীর মাদীর বাজী অনেক দ্র, সাত সমুত্র তের নদী পার, দেই এক ঠেঙো মুল্লুকের ওধারে। দেখানে যাইতে, আবার মাদীকে লইয়া কিরিয়া আদিতে, অনেক বিলম্ব হইল।

মানী বুড়ো মাহৰ। মানীর দাঁত নাই। বেভুর কোমল মাংস

্দেখিরা নাদীর আর আহলাদের দীমা নাই। মাদীর মুখ দিরা লাল পড়িতে লাগিল।

থেতুর গা টিপিয়া টুপিয়া মাসী বলিলেন,— "আহা! কি নরম মাংস। বুড়ো হইয়াছি, একঠেঙো মাম্বের দড়িপানা শক্ত মাংস আর চিবাইতে পারি না। আজ ছঠেঙো মাম্বের মাংস থাইয়া উনর পূর্ণ করিব। মুণ্ডটীর ঝোল হউক, পিঠের মাংস দাগা দাগা করিয়া কাটিয়া ভাজা হউক, আঙুলগুলির চড়চড়ি হউক, অভাভা মাংস অম্বল করিয়া রাঁধা থাকুক, ছই দিন ধরিয়া আহার করা যাইবে, গন্ধ হইয়া যাইবে না।"

্ মাসী-বোন্ঝীতে এইরপ প্রামর্শ হইতেছে, এমন সময় বাহিরে একটা গোল উঠিল। হাতীর বংশিধ্বনি, মশার গুন্-গুন্ মান্থ্যের কঠকার, পর্কতের বাহির হইতে ফাট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল।

নাকেখরা ব্যন্ত হঁইরা বলিল,— "মাসি! সর্কানাশ হইল! মুথের আনুবুঝি কাড়িয়া লয়! ছুঁড়ি বুঝি ওঝা আনিয়াছে!" ' "

্ঁমাদী বলিলেন,—"চল চল চল ! ছারের উপর ভ্রতনে পাফ"ক ক্রিয়াদীড়োই !"

্জ ছালিকার থারের উপর নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর শাদী পদ-প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইল।

পর্বতের ধারে স্কৃলের ছারে উপস্থিত হইরা মশা, কন্ধাবতী ও থকুর হজীর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। হাতি-ঠাকুর-পো বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া গাছের ডাল ভালিয়া মাছি ডাড়াইতে

#### ঝাড়ান কাড়ান।

লাগিলেন। কথনও বা ভ<sup>®</sup>ড়ে করিয়া ধ্লারাশি লইয়া আনীয়া গায়ে পাউডার মাধিতে লাগিলেন। দোল থাইতে ইছা হইলে কথনও বা মনের সাথে শরীর দোলাইতে লাগিলেন।

মশা, কছাবতী ও ধর্কার স্ক্রের ভিতর প্রবেশ করিলেন।
স্ক্রেজের পথ দিয়া অট্টালিকার ভিতর উপস্থিত হইলেন। অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিবার সময় দারে নাকেখরী ও নাকেখরীর
মাসীর পদতদ দিয়া সকলকে যাইতে হইল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, থেডুর নিকট সকলে গমন করিলেন।
সকলে দেখিলেন যে, থেডু মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন।
অজ্ঞান অটেতভা । শরীরে প্রাব<sup>®</sup>আছে কি না সন্দেহ। নিখাদ প্রখান বহিভেছে কি না সন্দেহ। কঙ্কাবতী তাঁহার পদ-প্রাবে পড়িয়া, পা ভূটী বুকে লইয়া, নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন ধর্ব থেডুকে নানা প্রকারে পরীকা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে থর্কুর বলিলেন,—"কন্তা কন্ধাবতি! তুমি কাঁনিং
না। তেনীমার পৃতি এখনও জীবিত আছেন। সম্বর আরোগ্য লাফ করিবেন। আমি এই ক্ষণেই এ রোগের প্রতিকার করিতেছি।"

এই বলিয়া থর্কুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন, থেডুর শরীরে শব শত ফুংকার বর্ষণ করিতে লাগিলেন, নানা রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। সংজ্ঞাশ্স্ত হইয়া থেড় যে ভাবে পড়িয়াছিলেন, সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলেন। ভিল্ মাত্রও নভিলেন চভিলেন না।

ধর্ব বিশ্বিত হইয়া বলিলেন,—"এ কি হইল! আনার ম

ক্রিক কথনও তো বিফল হয় না! রোগী পুনজীবিত হউক নাহউক, মন্ত্রের ফল অরাধিক অবস্থাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। আজ যে আমার মন্ত্রন্ত শিকড় মাকড় একেবারেই নির্থক হইডেছে, ইহার কারণ কি ?"

় থর্কুর সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। ভাবিয়া কারণ কিছু শিল্প করিছে পারেননা।

অবশেষে তিনি বলিলেন,— "মশা প্রাভূ! আছেন দেখি, সকলে পুনরায় বাহিরে যাই! বাহিরে গিয়া দেখি, ব্যাপার খানা কি ?"

আট্টা হইতে সকলে পুনর্জার বাহির হইলেন। কন্ধাবতী একেদ । হতাশ হইরা পড়িলেনন কন্ধাবতী ভাবিলেন বে, অভাগিনীর কপার্থ পতি যদি বাঁচিবেন, তবে এত কাণ্ড হবেই বা কেন ? তবে, এখন তিনি পতিদেহ পাইবেন, গতিপাদ-পল্লে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন, অুনীম শোকসাগরে ভাসমান থাকিয়াও সে চিস্তাটী কথঞিৎ তাঁহার শাস্তির কারণ হইন।

ু একবার বাহিরে যাইয়া, ছড় ছের পথ দিয়া সুক্ধে পুনরীর ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। অতি তীক্ষু দৃষ্টিতে, আশ পাশ, অগ্র পশ্চাং, উর্জ নিয়, দশ দিক্ স্ক্ষান্ত হল রূপে পরীক্ষা করিতে করিতে, ধর্ম্ব আসিটে লাগিলেন। অট্টালিকার নিকট আসিয়া, উর্জ নিকে চাহিয়া দেখেন যে, ভৃতিনীদ্বয় পদ প্রসালেশ করিয়া দারের উপর দাঁড়াইয়া আছে। ধর্ম্ব ক্ষং হাসিলেন, আর মনে মনে করিলেন,—"বটে! ভোমাদের চাতুরী তো কম নয়!"

ধ্রবার বাহির হইতে ধর্কুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। মঞ্জে

# কোপ মারেন আর কি .

প্রভাবে, ভৃতিনীয়য় পদ উত্তোলন করিয়া সেধান ইইটে পলায়ন করিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া থর্কুর পুনরায় वाज़ान काज़ान जात्रक कतिरानन। क्रांच महावरन नार्क्यही আুসিয়া থেতুর শরীরে স্নাবিভূত হইল। থেতু বক্তা হইলেন, অর্থাৎ কি না থেতুর মুখ দিয়া ডাকিনী কথা কহিতে লাগিল। নানারূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, নানারূপ মন্ত্র পড়িয়া, থর্মবুর নাকেশ্বরীকে ছাড়িয়া যাইতে বলিলেন। নাকেশ্বরী কিছতেই ছাড়িবে না। নাকেশ্বরী বলিল যে,—"এমতুষ্য ঘোরতরু অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, আমা-রক্ষিত, সঞ্চিত ধন অপহরণী বিয়াছে, দেজ**ন্ত আমি ইহাকে কথনই ছা**ড়িতে পারি নাঁ, আমি ইহাকে নিশ্চয় ভক্ষণ করিব।" থকার পুনরায় নানারূপ মন্ত্রাদি ছারা নাকেশ্বরীকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। যাতনা ভোগে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া, অবশেষে নাকেশ্বরী থেতুকে ছাড়িয়া বাইতে मुन्ना रहेनु। किन्ह "यारे, यारे" ततन, उत्यात्र ना। "এरेतात यारे, এইবার চলিলাম, " বার বার এই কথা বলে, তবু কিন্তু যায় না। নাকেশ্বরীর শঠতা দেখিয়া থর্কার অতিশয় বিরক্ত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার ওঠনর কাঁপিতে লাগিল, ক্রোধে তাঁহার চকুর্ম রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। থকব্র বলিলেন,—"যাবে না? বটে! আছো দেখি, এইবার যাও কি না!" এই বলিয়া তিনি একটী কুলাও আনমন করিলেন। মন্ত্রপুত করিয়া, তাহার উপর সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া, কুমড়াটীকে বলিদান দিবার উদ্যোগ করিলেন। থর্পরে কুমড়াটী दाविया, थर्स् त थएन উত্তোলন করিলেন। কোপ মারেন আর कि ! এইন সময় নাকেখরী অতি কাতর খরে চীৎকার করিয়া বলিল,— "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! কোপ মারিবেন না, আমাকে কাটিয়া কেলিবেন না। আমি এখন সভ্য সত্য সকল কথা বলিভেছি।"

থর্কুর জিজাসা করিলেন,—"কি বলিবে বল ? সত্য বুল, কৈন তুমি ছাড়িয়া বাইতেহ না ? সত্য সত্য না বলিলে, এথনি তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

নাকেখরী বলিল,—"আমি ছাড়িয়া পেলে কোনও ফল হইবে
না। রোগী এখনি মরিয়া ঘাইবে। রোগীর পরমায়ুটুকু লইয়া
কচুপাতে বাধিয়া, আমি তাল গোছের মাথায় রাধিয়াছিলাম।
মনে করিয়াছিলাম, মাসী আদিলে পরমায়ুটুকু বাঁটিয়া, চাটনী
করিয়া হই জনে থাইব। তা, পরমায়্-মহিত কচুপাতাটী বাতাদে
তালগাছ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র পিপীলিকাতে পরমায়ুটুক্
থাইয়া ফেলিয়াছে। "এখন আর আমি পরমায়্ কোথায় পাইব য়ে,
রোগীকে আনিয়া দিব ? সেই জ্ঞ বলিতেছি, য়ে, আয়ৄ ছাড়িয়া
য়াইকেই রোগী মরিয়া যাইবে।"

পূর্ক ব শুণিরা গাঁথিয়া দেখিলেন যে নাকেশরী যাহা বলিভেছে, তাহা দত্য কথা, মিথ্যা নয়। থক্র মনে মনে ভাবিলেন যে, "এই বার প্রমাদ হইল! ইহার এখন উপায় কি করা যায়? শর্মায়ু না থাকিলে, প্রমায়ু তো আর কেহ দিতে পারে না ?"

জ্মনেক চিন্তা করিয়া, থক্র নাকেখরীকে আদেশ করিবেন,—
"বে কুজ পিপীলিকারা ইহার পরমায়ু ভক্ষণ করিয়াছে, ভূমি
জন্মনান করিয়া দেখ, সে খুদে পিপড়েরা এখন কোথায় ?"

নাকেশরী গিয়া, ভালতলায়, পাধরের ফাটলে, মাটার ক্রি, কাঠের ফোঠরে, স্কল স্থানে সেই ক্র পিপীলিকাদিগের অর্থন করিতে লাগিল। কোখাও আর ভাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। ডেও-পিণ ড়ে, কাঠ-পিণ ড়ে, ওশ্ভড়ে-পিণ ড়ে, টোপ পিণ ড়ে, যত প্রকার পিণ ড়ের সহিত সাক্ষাং হয়, সকলকেই নাকেশ্বরীও নাকেশ্বরীর মানী জিজ্ঞানা করে,—"হালা! খুদে-পিণ ড়েরা কোধায় গেল, তোমরা দেখিয়াছ?" খুদে-পিণ ড়ের তত্ত্ব কেহই বলিতে পারে না। বোন্ঝীর বিপদে মানীও ব্যথিত হইয়া চারি দিকে অব্যেবণ করিতে লাগিল। কিন্তু শীঘই বুড়ীর হাঁপ লাগিল, চলিতে চলিতে নাকেশ্বরীর মানীর পায়ে ব্যথা হইল। তথন নাকেশ্বরীর-মানী মনে করিল—"ভাল ছ-ঠেঙাে মানুষের মাংস খাইতে আদিয়াছিলাম বটে! এখন আমার প্রাণ নিয়ে টানা টানি।"

অনুসন্ধান করিতে করিতে, অবশেষে কাণা-পিঁপড়ের সহিত নাকেখারীর সাক্ষাৎ হইল। কাণা-পিঁপড়েকে, নাকেখারী, খুদে-পিঁপড়ের কথা জিজাসা করিল। কাণা-পিঁপড়ে বলিল,—"জামি খুদে-পিঁপড়েদের কথা জানি। তালতলায়, কচুপাত হইতে মাহ্নবের স্থাই পরমায়ুটুকু চাটিয়া-চুটিয়া থাইয়া, হাত মুখ পুঁছিয়া, খুদে পিঁপড়েরা গৃহে গমন করিতেছিল। এমন সময় সাহেবের পোবাক পরা, একটা ব্যাঙ আসিয়া তাহাদিগকৈ কুপ্কুণ্ করিয়া থাইয়া ফেলিল।"

অট্টালিকার প্রত্যাগমন করিয়া, নাকেখরী এই সংবাদটী ধর্মুরকে দিল। ভেকের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত থর্কুর পুনরার

নাহিৰ ব্যাকি পাঠাইলেন। নাকেশ্বী মনে করিল,— ভাল কথা।
আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে, আবার সেই কাজে আমাকেই
থাটাইবে। কিন্তু নাকেশ্বী করে কি । কথা না ভানিলেই থর্কুর
সেই কুমড়াটী বলিদান দিবেন। এ-দিকে তিনি কুমড়াটী কাটিবেন,
আর ও-দিকে নাকেশ্বীর গলাটী ছুই থানা হইয়া বাইবে।

বনে বনে, পথে পথে, পর্কতে পর্কতে, থানার ডোবার, নাকেখরী ও নাকেখরীর মাদী ভেকের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কোথায়, কোন্ গর্ত্তের ভিতর ব্যাঙ থাইয়া দাইয়া বিদিয়া আছেন, তাহার য়ৢয়ান ভৃতিনীয়া কি করিয়া পাইবে ? ব্যাঙের কোনও সন্ধান হইল না। নাকেখরী ফিরিয়া আসিয়া ধর্কারকে বলিল,—"আমাকে মারুন্ আর কাট্ন্ ব্যাঙের সন্ধান আমি কিছুতেই করিতে পারিলাম না।"

নাকেখনীর কথা গুনিয়া, থর্কুর পুনরার ঘোর চিস্তায় নিময় হইলেন। অনেকক্ষণ চিস্তা করিয়া, অবশেষে তিনি এক মৃষ্টি, সর্বপ হাতে লইলেন। মন্ত্রপুত করিয়া সরিষা গুলিতক ছড়াইয়া ফেলিলেন। পড়া সরিবারা নক্ষত্র বেগে পৃথিবীর চারিদিকে ছুটল। দেশ বিদেশ, গ্রাম নগর, উপত্যকা অধিত্যকা, সাগর মহাসাগর, চারিদিকে থর্কুরের সরিঘাপড়া ছুটল। পর্ণপূর্ণ, পুরাতন, পঙ্কিল পুররিণীর পার্থে, স্থাতিল গর্কের ভিতর ব্যাভ মহাশয় মনের স্থথে নিদ্রা ঘাইতেছিলেন। সরিবাগণ সেই খানে গিয়া উপস্থিত হইল। স্টের স্ক্র ধারে চর্ম্ম মাংল ভেদ করিয়া সরিবাগণ ব্যাভের মন্তবে চাপিয়া বিদিল। ভেকের মাধা হইতে সাহেবি টুপিটী

## সরিষা-পড়া।



এ এই চেপ্টার কর্ম।
(२৪৯)

খিনিয়া পড়িল। বাতনায় ব্যাপ্ত মহাশায় ঘোরতর চীৎকার কি জিও লাগিলেন। ঠেলিয়া ঠেলিয়া সরিধারা তাঁহাকে গর্ক্তের ভিতর হইতে বাহির করিল। ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে অটালিকার দিকে লইয়া চলিল। ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে অড়ালিকার প্রেবিষ্ট করিল। অটালিকার সন্মুথে আসিয়া ব্যাপ্ত মহাশায় হস্ত দ্বারা ছারে আঘাত করিলেন।

মশা ধার খুলিয়া দিলেন। তেক মহাশয় অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া বেথানে কয়াবতী ও থর্কুর বিদয়াছিলেন, সেই থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়াবতী চিনিলেন বে, এ সেই ব্যাঙ! ব্যাঙ চিনিলেন বে, এ সেই কয়াবতী।

ব্যাপ্ত বলিলেন,—"ওপো ফুট্ফুটে মেরেটী! তোমার সহিত্ত এত আলাপ পরিচর করিলাম, আর তুমি আদিরা দকলকে আমার আধুলিটীর সন্ধান বলিরা দিলে গা! ছি! বাছা! তুমি এ ভাল কাজ ক্লের নাষ্ট্র। ধনের গল গা'ট-কাটাদের কাছে কি করিতে আছে? বিশেষত: ঐ ইচকী গাঁট-কাটার কাছে। আমার আধুলির যাহা কিছু বাকি আছে, দকলে ভাগ করিয়া লও, লইয়া আমাকে এখন ছাড়িয়া দাও। চেকটা মহাশয়! আমি দেখিতেছি, এ সরিষাগুলি আপনার চেলা। এখন কুপা করিয়া সরিষা গুলিকে আমার মাথাটী ছাড়িয়া দিতে বলুন। ইহাদের বছণায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে।"

থর্কুর বলিলেন,—"তোমার আধুলিতে আমাদের প্রয়োজন নাই। এ বালিকাটী তোমার পরিচিত। বালিকাটী কি বোর বিপদে পতিত হইরাছে, তাহাও বোধ হয় তুমি জান। ঐ যে মৃতবৎ ব্ৰক্টিকৈ দেখিতেছ, উনিই ইহাঁর পতি। নাকেখরী ধারা উন্ধি
আক্রান্ত হইয়াছেন। নাকেখরী ওঁর পরমায় লইরা তালরক্ষের
মন্তকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। বাতাসে সেই পরমায় উক্ক তলায়
পঞ্জিয়া গিয়াছিল। ক্ষ্ম পিপীলিকারা সেই পরমায় উক্কণ করে। ভূমি
সেই ক্ষ্ম পিপীলিকানিগকে ভক্ষণ করিয়াছ। এক্ষণে উদরের
ভিতর হইতে সেই পিপীলিকা গুলিকে বাহির করিয়া দাও।
পিপীলিকাদিগের উদর হইতে আমি পরমায় টুক্ বাহির করিয়া
কয়াবতীর পতির প্রাণ রক্ষা করি। পিপীলিকা গুলিকে বাহির

ব্যাপ্ত উত্তর করিলেন,—"এই বালিকাটা আমার পরিচিত বটে, বাহাতে ইহার মঙ্গল হয়, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

এই বলিয়া ব্যাভ গলায় অঙ্গুলি দিয়া উল্গীরণ করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু বমন কিছুতেই হইল না। তাহার পর গলায় পালক দিয়া বমন করিতে চেষ্টা করিলেন, তব্ও বমন হটুল না। জরশেবে থক্র তাঁহাকে নানাবিধ ব্যনকারক ১৬বিধ সেবন করাইতে লাগিলেন, কিন্তু ব্যাভের ব্যন আর কিছুতেই হইল না।

্ৰক্র ভাবিলেন,—"এ আমবার এক ন্তন বিপদ! ইংগর। উপায় কি করা যায় ?"

থর্কুর ব্যাঙের নাড়ী ধরিয়া উত্তম রূপে পরীকা করিয়া দেখি-লেন। তিনি ভাবিলেন,—"এইবার চাঁদকে আমি পতনে পাইয়াছি।" চাঁদের কথা তাঁহার মনে পড়িল। চাঁদের মূল-শিকড় এ রোগের অবার্থ মহৌষধ, দেবন করাইলে এথনি ভেকের বমন হইবে। বিহনে আমি তো এ প্রাণ রাধিব না, এ তো আমার একার প্রতিক্ষা । তবে প্রাণের ভয় আর আমি কিজ্ঞ করিব ?"

এখন খোকোশের বাচ্ছা ধরাই স্থির হইল ! যে পাহাড়ের ধারে, যে গর্ভের ভিতর খোকোশের বাচ্ছা হইরাছে, ব্যাঙ তাহার শক্ষান বলিয়া দিলেন। মশা বলিলেন,—"কৌশল করিয়া খোকোশের বাচ্ছা ধরিতে হইবে।"

এইরূপ স্থির হইল যে, ব্যাঙ ও থর্কুর ছট্টালিকায় থেতৃকে চৌকি দিয়া বসিয়া থাকিবেন, আর মশা, কন্ধাবভী ও হাতী-ঠাকুর-পো থোকোশের বাচ্ছা ধরিতে যাইবেন।

যাত্রা করিবার সময় কলাবীকী, থেডুর পদধূলি লইরা আপনার মস্তকে রাধিলেন।

মশা,কল্পাবভীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন কল্পাবভি! তুমি আকাশে উঠিতে পারিবে তো? তোমার ভন্ন তো করিবে না?"

কৰীবতী বলিলেন,—"ভষ ? আমার আবার ভয় কিসের ? মদি আকাশে একবার উঠিতে পারি, তাহা হইলে দেখি, কি করিয়া চাঁদ আপনার ম্ল-গিকড় রক্ষা করেন ! আব দেখি আকাশের সেই বধির সিপাহীর কত ঢাল-খাঁড়া আছে! পতিপরায়ণা স্তীর প্রাক্তম আজ আকাশের লোককে দেখাইব।"

#### मञ्जन श्रीतिष्ठम।

#### मक्कालत (वी।

খোকোশের বাচ্ছা ধরিরা আকাশে উঠিবার কথা নাকেধরী ও 
দাকেধরীর মানী বসিরা বসিরা ভনিল। তাহারা ছইজনে পরামর্শ 
করিতে লাগিল যে,—"যদি এই কাজটী নিবারণ করিতে পারা বার, 
তাহা হইলে ধর্মুর আর আমাদের দোষ দিতে পারিবে না, অথচ 
খাদ্যটাও আমাদের হাতছাড়া হইবেনা।"

মানী বলিল,—"বৃদ্ধ হইয়াছি! এখন পৃথিবীর অর্দ্ধেক দ্রব্যে অকচি। এইক্লপ কোমল রদাল মাংস থাইতে এখন সাধ হয়। যদি ভাগ্যক্রমে একটা মিলিল, তাও বৃঝি যায়!"

নাকেখরী বলিল,—"মাসী ভূমি এক কর্ম কর। তোমার সুড়িতে বদিয়া, ভূমি গিয়া আকাশে উঠ। সমস্তু আকাশ ভূমি একেবারে চ্ণথাম করিয়া দাও। ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া চ্ণথাম করিয়ে, কোথাও যেন একটু ফাঁক না রহিয়া যায় ভূমি তোমার চলমা নাকে দিয়া য়াও, তাহা হইলে ভাল ক্রয়া দেখিতে পাইবে। চ্ণথাম করিয়া দিলে, ছুঁড়ি আর আকাশের ভিতর ষাইতে পথ পাইবে না, চাঁদেও দেখিতে পাইবে না, চাঁদের মুল-শিকড়ও কাটিয়া আনিতে পারিবে না।"

ছই বন এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাসী গিয়া ঝুড়িতে বসিল।

ভূতিনী মাসী।

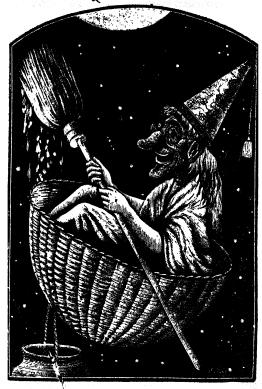

ৰ আকাশে দব চূণ-খাম।

(२৫৪)

ঝুড়ি ছত্ শব্দে আকাশে উঠিল। সমস্ত আকাশে নাকেখরীর মাসী চুণখাম করিয়া দিল।

জটালিকা হইতে বাহির হইবার সময় মশা দেখিলেন বে, সেথানে একটা ঢাক পড়িয়া রহিয়াছে। মশা সেই ঢাকটা সঙ্গে অইলেন। বাহিরে জাসিয়া কস্থাবতী ও মশা, হত্তীর পূর্চে জারোহণ করিলেন। যে বনে থোকোশের বাচ্ছা হইয়াছে, সেই বনে সকলে চলিলেন। সন্ধ্যার পর থোকোশের গর্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

একবার আকাশ পানে চাহিয়া মশা বলিলেন,—"কি ছইল!
আজ দ্বিভীয়ার রাত্তি, চাঁদ এখন্ত্ব উঠিলেন না কেন? মেঘ করে
নাই, তবে নক্ষত্র সব কোথায় গেল? আকাশ এরপ শুভ্রবর্ণ
ধারণ করিল কেন?"

ধাড়ী-থোকোশ আপনার বাছে। চৌকি দিয়া গর্তে বসিয়া আছে।
একে রাত্রি, তা'তে নিবিড় অন্ধকার বন। দূর হইতে ধাড়ী থোকোশ
কিলাবতীর গন্ধ পাইল।

কি ভরকর চীৎকার করিয়া ধাড়ী থোকোশ বলিল,—"হাউ মাউ হাছ'উরে, মহুব্যের গন্ধ পাউরে ! কেরা ভোরা, এদিকে জ্যাদিন্ গ্র' দোক্ধি মুলা চাৎকার করিয়া জিজ্ঞানা করিলেন,—"তুই কে ?"

আহিংকোশ বলিল,—"আমি আবার কে! আমি থোকোশ।"
আমার কিছুলিলেন,—"আমরা আবার কে! আমরা ঘোকোশ।"
চাঁদ উঠিবার ও অনিয়া থোকোশের ভয় হইল। থোকোশ বলিল,—
চাঁদও দেখিতে বে তো তোরা কম নয় ? ক, ঝ, গ, ঘ আমি

ুধ-রে তোরা ঘ-রে, আমার চেরে তোরা ছইপৈঠাউচু ! আছে।, কেমন ডোরা ঘোলোশ, একবার কাস দেখি, ভনি ?"

মশা তথন সেই ঢাকটা ঢং ঢং করিয়া বাজাইলেন।

ি সেই শব্দ শুনিয়া থোকোশ বলিল,—"ওরে বাপরে! তোদের কাসির কি শব্দ! শুনিলে ভয় হয়, কানে তালা লাগে! তোঝা ঘোকোশ বটে!"

থোকোশ কিন্ত কিছু সন্দিশ্ধ-চিত্ত। এরপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও তবু তাহার মনে সম্পূর্ণ বিশাস হইল না। তাই সে পুনরার জিজ্ঞাসা করিল,—"আছা! তোরা কেমন ঘোকোশ, তোদের মাথার এক গাছা চুল ফেলিয়া দে দেখি ?"

এই কথা বলিতে, মশা হাতীর কাছি গাছটী ফেলিয়া দিলেন। থোকোশ তাহা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল। অনেক কণ দেখিরা শেষে বলিল, — "ওরে বাপরে। এই কি তোদের মাধার ছুল। তোদের চুল যথন এত বড়, এত নোটা, তথন তোরানা জানি কুত বড়, কত মোটা। তোদের সঙ্গে পারাভার।" •

তবুও কিন্ত থোকোশের মনে সম্পূর্ণ বিশাস হুইল ন। । ভাবিয়া চিক্তিয়া থোকোশ পুনরায় বলিল,—"আছো, ভোরা যাই মোকোশ, তবে-তোদের মাথার একটা উকুন ফেলিয়া দে দেখি ?

মশা ব্লিলেন,—"কল্পাবতি ! শীঘ হাতীর পিঠ হইতে নাদে।।" তাহার পর মশা হাতীকে বলিলেন,—"হাতী ভাষা ! এই বার !"

এই কথা বলিয়া মশা, হাতীটীকে ধরিয়া, খোলে লৈর গর্জে ফেলিয়া দিলেন। গর্জে পড়িয়া হাতী ত ড় দিয়া খোলোলের

#### আকাশ কেন এমন হইল ?



ঘাক্ষাটীকে ধরিলেন। খোকোশের বাচ্ছা, "চঁয়া চায়" শব্দে ভাকিবা, শ্বৰ্ম বর্জ্য পাতাল তোল-পাড় করিয়া কেলিল। ভাঁড় বিশিষ্ট পর্মতাকার উকুন দেখিয়া, আসে খোকোশের প্রাণ উড়িয়া গোলা থোকোশ ভাবিল,—"তাদের মাধার উকুন আসিয়া তো আমার বাচ্ছাটীকে ধরিল, এখন ঘোকোশেরা নিজে আসিয়া আমাকে না ধরে!" এই মনে করিয়া খোকোশ, বাচ্ছা ফেলিয়া উড়িয়া পলাইল।

মশা ও কন্ধাবতী তথন সেই গর্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মশা বলিলেন,—"কল্কাবতি! ভূমি এখন ইহার পূঠে আরোহণ কর। থোকোশ শাবকের পিঠে চড়িয়া তুমি এখন আকাশে গিরা উঠ। চাঁদের শিকড় লইয়া পুনরায় তুমি এইখানে আসিবে। তোমার প্রতীক্ষায় এই খানে আমরা বিসিয়া রহিলাম। তুমি আসিলে, আমরা থোকোশের বাচ্ছাটীকে ফিরিয়া দিব। কারণ, এখনও এ তনুপান করে, অতি শিশু; ইহাকে লইয়া আময়া কি করিব ? য়াই হউক, তুমি এখন আকাশের ত্র্দান্ত সিপাহির হাত হইতে রক্ষা পাইলে হয়। ভনিয়াছি, সে অতি ভয়হর দোর্দগুপ্রতাপানিত সিপাহি! সাবধানে আকাশে উঠিবে।"

আকাশ পানে চাহিয়া মশা পুনরায় বলিলেন,—"ক্ছাবতি! আমার কিছু আশ্চর্যা বোধ হইতেছে। আজ দ্বিতীয়ার রাজি, চাঁদ উঠিবার সমন্ত্র আনেককণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্ত ঠাদও দেখিতে পাই না, নক্ষত্রও দেখিতে পাই না। অধ্বচ মেঘ করে নাই। কালো মেঘে না ঢাকিয়া, সমস্ত আকাশ বরং শুদ্রবর্গ হইরাছে। ইহার অর্থ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? আকাশে উঠিলে হয় তো তুমি বুঝিতে পারিবে। অতি সাবধানে আপনার কার্য্য উদ্ধার করিবে।

কশ্বাৰতী থোকোশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া, আকাশের দিকে তাহাকে পরিচালিত করিলেন। ফুতবেগে থোকোশ-শাবক উড়িতে লাগিল। কলাবতী অবিলম্বে আকাশের নিকট গিয়া উপস্থিত হুইলেন।

্ আকাশের কাছে গিয়া কঙ্কাবতী দেখিলেন যে, সমূদর আকাশে চুশ-খাম করা। কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"এ কি প্রকার কথা। আকাশের উপর এরপ চুশ-খাম করিয়া কে দিল ?"

আকাশের উপর উঠিতে কল্পাবতী আর পথ পান্না। যে দিকে যান্, সেই দিকেই দেখেন চূণ-থাম! আকাশের এক ধার হইতে অক্স ধার পর্যান্ত ঘূরিয়া বেড়াইলেন, পথ কিছুতেই পাইলেন না। সব চূণ্থাম! কল্পাবতী ভাবিলেন,—"ঘোর বিপ্ল! আকাশের উপর এখন- উঠি কি করিয়া ?"

হতাশ হইয়া, আকাশের চারি ধারে কলাবতী পথ খুঁজিতে
লাগিলেন। অনেক অবেষণ করিয়া, সহসা এক স্থানে একটা
সাঝান্ত ছিল দেখিতে পাইলেন। সেই ছিল্লটীর নিকট বাইলেন।
কলাবতীকে দেখিয়া নক্তদের বৌ একবার লুকাইল, পুনরায়
আবার ভয়ে ভয়ে উকি মারিতে লাগিল।

### খোকোশ-শাবক।



চকু ফুটে নাই! নিতান্ত শিশু!

ক্ষাবতী বলিলেন,—"ওগো নক্তদের বৌ! ভোষার কোনও ভর নাই। আমিও মেরে মান্ত্র, আমাকে দেখিরা আবার লক্ষা কেন, বাছা ?"

নক্ষজদের বৌ উত্তর করিল,—"কেগা মেরেটা তুমি? তোমার কথা গুলি বড় মিট। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছি, তুমি চারি দিকে পুরিয়া বেড়াইতেছ। তাই মনে করিলাম, তোমাকে জিজ্ঞানা করি, কি তুমি পুঁজিতেছ? কিন্তু হাজার হউক আমি বৌ মাহ্মব, সহদা কি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারি গা? তাতে রাত্রি কাল! একটু আতে কথা কও, বাছা! আমার ছেলে পিলেরা সব ভারেছে. এখনি জাগিয়া উঠিবে, কাঁচা ঘুম তালিকৈ কাঁদিয়া জালাতন করিবে.।"

কলাবতী বলিলেন,—"ওগো! নক্জনের বো! আমার নাম কলাবতী! আমি পতিহারা সতী! আমি বড় অভাগিনী! আকাশের ভিতর ঘাইবার নিমিত্ত আমি পথ অবেষণ করিতেছি। তা আজ এ কি হইরাছে, বাছা ? পথ কেন পাই না ? একবার আকাশের ভিত্র ভাউঠিতে পারিলে আমার পতির প্রাণ রক্ষাহয়। বাছা! তুমি যদি পণ্টী বলিয়া দাও, তো আমার বড় উপকার হয়।"

নক্ষত্রদের বৌ উত্তর করিল,—"পথ আর বাছা, তুমি কি করিয়া পাইবে 
 এই সন্ধা বেলা এক বেটী ভৃতিনী-বুড়ী আসিয়া আকাশের উপর সব চূণ-থাম করিয়া দিয়াছে। তা যাই হউক, আমি চুপি চুপি তোমাকে আকাশের থিড়কি দ্বারটী খুলিয়া দিই। সেই পথ দিয়া তুমি আকাশের ভিতর প্রবেশ কর।"

ব্ৰছ কথা বলিয়া, নকজনের বেই চুপি চুপি আকাশের বিভ্কি খারটী থূলিয়া দিল। সেই পথ দিয়া কলাবতী আকাশের উপঃ উঠিলেন।



## অফীদশ পরিচ্ছেদ।

#### ছর্দান্ত দিপাহি।

আকাশের ভিতর গিয়া ক্ষাবতী, খোকোশশাবককে একটী মেবের ভালে বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর, পদত্রজে আকাশের মাঠ দিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে দেখিলেন, নানা বর্ণের নক্ষত্র স্ব ফুটিয়া রহিয়াছে। নক্ষত্র কুটিয়া আকাশকে আলো করিয়া রাথিয়াছে। অতি দ্রে চাঁদ, চাকারী মত আকাশের উপর ব্সিয়া আছেন।

কন্ধাবতী আকাশের ভিতর প্রবেশ করিলে চাঁদ সংবাদ পাই-লেন যে, তাঁহার মূল শিক্ত কাটিতে মানুষ আদিতেছে। প্রক্রুল লইয়া এক মানবী উন্মন্তার স্থায় ছুটিয়া আদিতেছে। এই হঃসংবাদ ভনিক্স কাঁদের মনে অভিশয় ত্রাস হইল। ভয়ে চাঁদ কাঁপিতে লাগিলেন।

চাঁদ মনে করিলেন,—"কেন যে মরিতে ফুলর হুইরাছিলাম ? তাই তো আমার প্রতি সকলের আফোশ ! যদি স্থলর না হইতাম, তাহা হুইলে কেহ আরে আমার মূল শিকড় কাটিতে আসিত না ! একে তো রাহুর আলার মরি, তাহার উপর আবার যদি মান্থ্যের উপদ্রব হয়, তাহা হুইলে আর কি করিরা বাঁচি ! যদি আমার গলা থাকিত, তো আমি গলার দড়ি দিয়া মরিতাম । ভা, যে ছাই, এ পোড়া শরীর কেবল চাকার মত! গলা নাই ভা আমি কি করিব ? দড়ি দিই কোথা?"

নানারপ থেদ করিয়া, অতিশয় ভীত হইয়া, চ'াদ আকাশের দিপাহিকে ডাকিতে পাঠাইলেন। আকাশের দিপাহি দক্র দিকে বীর পুরুষ বটে, কেবল কর্ণে কিছু হীনবল। একটু কালা। অতিশয় চীৎকার করিয়া কোনও কথা না বলিলে তিনি শুনিতে পান না।

দিপাহি আদিয়া উপস্থিত হইলে, অতি চীৎকার করিয়া চাঁদ তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন।

্টাদ তাঁহাকে বলিলেন,— অমায়র মূল শিকড় কাটিতে মামুষ আসিতেছে।"

সিপাহি ভাবিলেন যে, চাঁদ তাঁহাকে কালা মনে করিয়া এত হাঁ করিয়া কথা কহিতেছেন। সিপাহির তাই রাগ হইল।

সিপাহি বলিলেন,—"নাও! আর অত হাঁ করিতে হবে না। শেষ কালে চিড় খাইরা, চারি দিক ফাটিয়া,» ছই খানা হইরা যাবে?"

ু এইবার একটু হাঁ কম করিয়া, চাঁদ পুনরায় বলিলেন,— "আমার মূল শিক্ড কাটিতে মাহুৰ আদিতেছেন।"

সিপাহি বলিলেন,—"অত আর চুপি চুপি কথা কহিছে হইবে না। কোথাউ ভাকাতি করিবে নাকি? যে অত চুপি চুপি কথা! যদি কোথাও ভাকাতি কর, তো আমায় কিন্তু ভাগ দিতে হইবে।"

# চাঁদ ও ছদান্ত দিপাহি।



অত আর হাঁ করিতে হইবে না।
(২৬২)

চাদ ভাবিলেন,—"সিপাহি লোকের সহিত কথা কওয়া দার। কথার কথার বাগিয়া উঠে।"

চাঁদ পুনরায় বলিলেন,—"না, ডাকাতি করিবার কথা বলি নাই। আমি কোথাউ ডাকাতি করিতে যাইব না। আমি বলিতেছি, যে আমার মূল শিক্ত কাটিতে মান্ত্র আদিতেছে।"

मिপाहि এতক্ষণে চাঁদের কথা শুনিতে পাইলেন।

দিপাহি বলিলেন,—"তোমার মূল শিক্ত কাটিতে মাহ্য আসিতেছে ? তা বেশ, কাটিয়া লইরা যাইবে ! তার আর কি ?"

চাঁদ বলিলেন,—"তুমি আকাশের চোঁকিদার, তুমি আমাকে রক্ষা করিবে না ?"

দিপাছি উত্তর করিলেন,—"তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি আমার দুল শিক্ডটী কাটা যায় ? তথন ?"

চাদ বলিলেন,— "যদি তুমি এরপ সক্ষ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা না করিবে, তবে তুমি আকোশের মাহিনাথাও কি জয়"?" • •

দিপাহি উত্তর করিলেন,—"রেথে দাও তোমার মাহিনা! না হয় কর্ম ছাজিয়া দিব? পৃথিবীতে গিয়া কনেইেবিলি করিয়া থাইব। আমা 'হেন প্রদিদ্ধ ছর্দান্ত দিপাহি পাঁইলে, দেখানে তাহারা লুফিয়া লইবে। দেখানে এমন মূল শিক্জ কাটা-কাটি নাই। দেখানে দালা-হালামা হয় বটে, তা দালা-হালামার সময় আমি তফাৎ তফাৎ থাকিব। দালা-হালামা সব হইয়া যাইলে, দালাবাজেরা আপনার আপনার বরে চলিয়া গেলে, তথন আমি

রাস্তার ছ চারি জন ভাল মাহ্র ধরিয়া, কাছারিতে নিরা হাজির
করিব। তবে এখন আমি যাই। কারণ, মাহরটী যদি আসিয়।
পড়ে ? শেরে যদি আমাকে পর্যান্ত ধরিয়া টানাটানি করে ?"

এই কথা বলিয়া, ছর্দান্ত সিপাহি সেথান হইতে জতি জ্রুত-বেগে প্রস্থান করিলেন। নিরূপায় হইয়া, "যা থাকে কপালে," এই মনে করিয়া, চান আকাশে গা ঢালিয়া দিলেন।

্মেদের ডালে থোকোশ বাঁধিয়া আঁকাশের মাঠ দিয়া, কছাবভী অতি ক্রভবেগে চাঁদের দিকে ধাৰমান হইলেন।

চারিদিকে জনরব উঠিল বে, আকাশবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সকলের মূল শিকড় কাটিছে, পৃথিবী হইতে মহুষ্য আসিয়াছে। আকাশবাসীরা সকলে আপনার আপনার ছেলেপিলে সাবধান করিয়া, ঘরে খিল দিয়া বিসিয়া রহিল। নক্ষত্রগণের পলাইবার যো নাই, তাই নক্ষত্রগণ বন উপবনে, ক্ষেত্র উদ্যানে, ঘে যেথানে ক্টিয়াছিল, সে সেইথানে বসিয়া মিট্ মিট্ করিয়া জ্ঞালে না দিয়া পলাইলে জরিমানা হইবে, চাঁদ ভাই বিরস-মনে মান বদনে ধীরে খীরে আকাশের পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

্রক্রমে কল্পাবতী চাঁদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চাদ ভাবিলেন,—"এই বার তো দেখিতেছি, আমার মৃল শিকড়টা কাটা যায়! এখন আমি শুদ্ধ না বাই, ডবেই রকা! এরে বিশাস কি? যদি বলিয়া বলে বে,—'বাঃ! দিব্য চাঁদটী, কাপড়ে বাধিয়া লইয়া যাই!' তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি ? কাল নাই বাপু! আমি চকু বুজিয়া থাকি, নিশাস বন্ধ করি, মড়ার মত কাট হইয়া থাকি। মামুষটা মনে করিবে যে, 'এ মরা চাঁদ! মরা চাঁদ লইয়া আমি কি করিব ?' আমাকে সে আর ধরিয়া লইয়া যাইবে না।"

ঁ বুদ্ধিয়ন্ত চাঁদ, এইরূপ মনে মনে পরামর্শ করিয়া চকু বুজিলেন, নিখাদ বন্ধ করিয়া রহিলেন।

চাঁদকে বিবর্গ,বিষধ,মৃত্যু-ভাবাপন্ন দেখিয়া কন্ধাবতী ভাবিলেন,—
"বাঃ! চাঁদটা বা মরিয়া গেল ? মূল শিকড়টা কাটিয়া লইব, সেই
ভয়ে চাঁদের বা প্রাণত্যাগ হইল ? আহা কেমন স্থলর চাঁদটা
ছিল! কেমন চমৎকার জ্যোৎ না হইত, কেমন পূর্ণিমা হইত।
সে সকল আর হইবে না। চিরকাল অমাবস্থার রাত্রি থাকিবে।
লোকে আমান্ন কত পালি দিবে।"

একটু ভাল করিয়া দেখিয়া, কয়াবতী পুনরায় মনে মনে বলিলুলন,—"না, চাঁদটী মরে নাই। বোধ হয় মুদ্র্য গিয়াছে। তা
ভালই হইয়য়ছে। কাটিতে কুটিতে হইলে, ভাকারেয়া প্রথম ঔষধ
ভঁকাইয়া অজ্ঞান করেন, তার পর কয়াত দিয়া হাত পা কাটেন।
ভালই হইয়াছে যে, চাঁদ আপনা-আপনি অজ্ঞান হইয়াছে।
ম্ল শিকড় কাটিতে ইহাকে আর লাগিবে না। কিন্তু শিকড়টী
একেবারে ছইথও করিয়া কাটা হইবে না, তাহা হইলে চাঁদ
মরিয়া যাইবে। আমার কেবল এক তোলা শিকড়ের ছালেয়
প্রেরাজন, তত টুকু আমি কাটিয়া লই।"

**এইরূপ ভাবিয়া চারিদিক ঘুরিয়া, কছাবতী অবশেষে চাঁদের** 

মূল শিকড়টী দেখিতে পাইলেন। ছুরি দিয়া উপর উপর মূল শিকড়ের ছাল চাঁচিয়া তুলিতে লাগিলেন।

অরক্ণের নিমিত্ত, চাঁদ অতি কটে যাতনা সহু করিলেন।
ভার পর আর সহিতে পারিলেন না। চাঁদ বলিলেন,—"উ: ।
লাগে বে।"

ककावजी विलिन, - "छत्र नारे! धरे रहेत्रा लिन!"

ভাড়াভাড়ি কলাবতী চাঁদের মূল শিকড় হইতে এক ভোলা পরিমাণ দ্বাল তুলিয়া লইলেন।

তথন চাঁদ জিজাসা করিলেন,—"আমার শিক্ড পুনরায় গজাইবে তো ?"

কলাবতী উত্তর করিলেন,—"গজাইবে বৈ কি! চিরকাল কি আর এমন থাকিবে! ইহার উপর একটু কাদা দিয়া দিও, মল লোকের দৃষ্টি পড়িয়া যিধিয়ে উঠিবে না।"

**ठाँ मि जिज्जामा क**तित्वन,—"यनि घा इय ?"

কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"যদি ঘা হয়, তাহা দুইলে ইহার উপর একটু লুচি-ভালা বি দিও।"

চাঁদ জিঞাদা করিলেন,—"তুমি বুঝি মেয়ে-ডাজার ? কাডের গোড়ার ঔষধ জান ? আমার দাঁতের গোড়া বড় কন্ঁ কন করে!"

ক্ষাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি "মেরে-ডাক্তার নই। তবে, এই বন্ধদে আমি অনেক দেখিলাম, অনেক্ শুনিলাম, তাই ছটা একটা ঔষ্থ শিথিয়া রাথিয়াছি। তোমার গাঁতের গোড়া আর ভাল হইবে না। লোকের গাঁত কি চিরকাল সমান থাকে? ভূমি কত কালের চাঁদ হইলে, মনে করিয়া দেখ দেখি ? কবে দেই সমুদ্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছ! এখন আর ছেলে-চাঁদ হইতে সাধ করিলে চলিবে কেন ?"

চাঁদ বলিলেন,—"ছেলে চাঁদ হইতে চাই না! ঘরে আমার আনেক গুলি ছেলে-চাঁদ আছে। আশীর্কাদ কর, তাহারা বাঁচিরা বর্তিরা থাকুক, তাহা হইলে এর পর দেখিতে পাইবে আকাশে কত চাঁদ হয়! আকাশের চারিদিকে তথন চাঁদ উঠিবে! এপনি আমার ছেলে মেয়ে গুলি বলে,—'বাবা! আমাবভার রাত্রিতে তুমি প্রান্ত হইরা পড়, সন্ধ্যা বেলা বিছানা হইতে আর উঠিতে পার না। তা যাই না? আমারা গিয়া আকাশেতে উঠি না?" আমি তাদের মানা করি। আকাশের এক ধার হইতে অঞ্চধার পর্যান্ত, পথটুকু তো আর কম নয়? তারা ছেলে মারুষ, অত পর্য গড়াইতে পারিবে কেন ?"

কল্পাবতী বিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ছেলে মেয়ে গুলি কত বড় হইয়াছেএ"

চাদ উত্তর করিলেন,—"বড় মেয়েটী একথানি কাঁশির মত হইরাছে। কেমন চক্-চকে কাঁশি! তেঁতুল পদিরা মাজিলেও তোমাদের কাঁশির দেরপ বং হয় না! মেজ ছৈলেটী একথানি থতালের মত হইরাছে। মাঝে আরও অনেকগুলি ছেলে মেয়ে আছে। কোলের মেয়েটী একটু কালো। তোমরা যে সেকালে পাগুরে পোকার টিপ পরিজে, সেই তত বড় হইরাছে। কিছ কালো ইউক, মেয়েটীর শ্রী আছে। বড় হইলে, এর পর মধন-

আকাশে কাল চঁ।দ উঠিবে, তথন তোমরা বলিবে, হাঁ চটক স্থন্দরী বটে ! তাহার কালো কিরণে জগতে চক্-চকে অন্ধনার হইবে, সমুদর জগৎ বেন বারনিশ চামড়ার মুড়িরা যাইবে। তা, যাই হউক, এখন দাঁতের গোড়ার কি হইবে ? কিছু যে থাইতে পারি না ! ভাটা চিবাইতে যে ২ড লাগে ! ভাল যদি কোনও উষধ থাকে, ভো আমাকে দিয়া যাও !

কল্পবতী বলিলেন,—"চাঁদ! তুমি এক কাজ কর। আমার সঙ্গে তুমি চল। তোমার শিকড় পাইয়াছি, পতি আমার এখন ভাল হইবেন। পতি আমার কলিকাতার থাকেন। কলিকাতার দস্তকারেরা আছে। তোমার পোক-ধরা পচা দাঁতগুলি সাঁড়াশি দিয়া তাহারা তুলিয়া দিবে, নৃতন ক্লুত্রিম দস্ত পরাইয়া দিবে।"

এই কথা ভনিয়া চাঁদের ভয় হইল। চাঁদ বলিলেন,— "আমার মূল শিকড়ে বাধা হইয়াছে, আমি এখন গড়াইতে পারিব না, তত দ্ব আমি যাইতে পারিব না।"

ক্সপতী বলিলেন,—"তার ভাবনা কি ? আমি eতোমাকে কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।"

চাঁদের প্রাণ উড়িয়া গেল। চাঁদ ভাবিলেন,—"বা ভয় করিয়াছিলাম ডাই! কেন মরিতে ইহার সহিত কথা কহিয়া-ছিলাম! চকু ব্জিয়া, চুপ করিয়া থাকিলেই হইত।"

চাঁদ বলিলেন,—"আমার দাঁতের গোড়া ভাল হইনা গিয়াছে, আর বাধা নাই। সে জন্ত ভোমাকে আর কট করিতে হইবে না। আমি বড় ভারি, আমাকে তুমি লইরা বাইতে পারিবে না। এখন যাও, বাড়ী যাও। বিশ্ব করিলে তোমার বাড়ীর লোকে, ভাবিবে।"

কলাবতী উত্তর করিলেন,—"কি বলিলে ? তুমি ভারি ! বাপের বাড়ী থাকিতে, তোমার চেরে বড় বড় বড়ী-থাল আমি ঘাটে • লইরা মাজিতাম। এই দেথ, তোমাকে লইরা বাইতে পারি কিনা।"

এই কথা বলিয়া, কলাবতী আকাশের উপর আঁচলটা পান্তি-লেন। চাঁদটীকে ধরিয়া আঁচলে বাঁধেন আর কি! এমন সময় চাঁদের স্ত্রী চাঁদের ছানা-পোনা লইয়া, উচ্চঃম্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, আছাড়ি পিছাড়ি থাইতে औইতে, সেইথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাঁদনীর কায়ায় আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চাঁদের ছানা-পোনার কায়ায় কয়াবতীর কানে তালা লাগিল।

চাদনী কাঁদিতে লাগিলেন,—"ওগো আমি ছণ্টান্ত সিপাহির সুথে শুনিলাম যে, মান্ত্রে ভোমার মূল শিক্ত কাটিরে। ওগো আমি"নে পোড়ার মূখী মান্ত্রীর কি বুকে ভাত রাধিয়াছি, যে, দে আমার সহিত এরপ শক্তা সাধিবে ? আমাকে যদি বিধবা হইতে হয়, তাহা হইলে তারও আমার মত হাত হইবে। দে বাপ ভাইরের মাথা ধাইবে।"

চাঁদের ছানা-পোনা গুলি কন্ধাবতীর কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল,—"ওগো তোমার পারে পড়ি! রাবার ভূমি মূল শিকড় কাটিও না, বাবাকে ধরিয়া লইয়া যাইও না।" চাঁদের ছোট মেয়েটা, যেটা পাথুরে পোকার টিপের মত, বেই মেরেটী মাঝে মাঝে কাঁলে, মাঝে কাঁশের রাগে, আর কল্পাবজীকে গালি দিরা বলে,—"অভাগী, পোড়ারমুখী, শালা!" আবার, সে কল্পাবজীর গায়ের চারিদিকে আঁচড়ার কামড়ার আর চিমটি কাটে। ভার চিমটির জালায় কল্পাবজী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কস্কাবতী বলিলেন,—"ওগো! ও চাঁদনি! তোমার মেয়ে সামলাও ° বাছা! তোমার এ ছোট মেয়েটী চিমটি কাটিয়া আমার গায়ের ছাল চামড়া তুলিয়া লইতেছে।"

টাদনী উত্তর করিলেন,—"হাঁ, মেরে সামলাবো বৈ কি ? তুমি আমার সর্কাশ করিবে, আর আমি মেরে সামলাবো! কেন, বাছা ? তোমার আমি কি করেয়াছি, যে তুমি আমার এ সর্কাশ করিবে ? মূল শিকড়টী কাটিয়া তুমি আমার পতির প্রাণ বধ করিবে ?"

কন্ধাবতা বলিলেন — "না গো না! আমি তোমার পতির প্রাণ বধ করি নাই। একটু থানি শিকড়ের আমার আবশুক ছিল, তা আমি উপর উপর চাঁচিয়া লইয়াছি। অধুকৈ প্রক্তপ্ত পড়ে নাই, কিছুই হয় নাই। তুমি বরং চাঁদকে জিজ্ঞানা করিয়া দেখ। চার প্রু, তোমার স্বামী বলিলেন বে, 'তাঁর দাঁত নডিতেছে।' তাই মনে করিলাম যে কলিকাতায় লইয়া যাই, শিও চাল করিয়া প্নরায় তোমার স্বামীকে আকাশে পাঠাইয়া দিব। তাতে আর কাজ নাই, বাছা, এখন তোমরা সব চুপ কয়। আর তোমার এই মেয়েটাকে বল, আমায় বেন আর চিমটি না কাটে।"

এই কথা শুনিমা চাঁদনী আশস্ত ছইলেন। চাঁদের ছেলে পিলেদেরও কালা থামিল।

চাঁদনী বলিলেন,—"তোমার যদি, বাছা, কান্ধ সারা হইরা থাকে, তবে তুমি এখন বাড়ী যাও। তোমার ভয়ে, আাকাশ একে-বারে লও ভও হইরা গিরাছে। আকাশবাসীরা সব ঘরে থিল দিরা বসিরা আছে। স্বাই সশঙ্কিত।"

কলাবতী বলিলেন,—"আমার কাজ সারা ইইরাছে সত্য, কিন্তু আমার কতকগুলি নক্ষত্র চাই। আমাদের সেধানে নক্ষত্র নাই। আহা! এখানে কেমন চারিদিকে স্থলর স্থলর সব নক্ষত্র কৃতিয়া বহিয়ছে! আমি মনে ইরিয়ছি, কতকগুলি নক্ষত্র এখান হইতে তুলিয়া লইয়া ঘাইব। এখান হইতে অনেক দ্রে আমার খোকোল বাধা আছে। কি করিয়া নক্ষত্রগুলি তত দ্র লইয়া ঘাই গা? একটী ঝাঁকা মুটে কোথার পাই গা?"

চাঁদনী বলিলেন,—"আর বাছা! তোমার ভয়ে ঘর হইতে আজ কি আর লোক বাহির হইয়াছে, যে তৃমি মুটে পাইবে! দোকানী পদারী দব দোকান বন্ধ করিয়াছে, আকাশের বাজার হাট আজ দব বন্ধ। পথে জনপ্রাণীনাই। আমিই কেবল প্রাণের দায় ঘর হইতে বাহির হইয়াছি।"

এইরপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কল্পাবতী দেখিতে পাইলেন বে, মেঘের পাশে লুকাইয়া কে একটা লোক উ'কিঞুকি মারিতেছে। কল্পাবতী ভাবিলেন,—"ঐ লোকটাকে বলি, থোকোশের বাছার কাছ পর্যাস্ত নক্ষত্রগুলি দিয়া আসে।" এইরপ চিন্তা

্করিয়া, ক্লাবতী তাহাকে ডাকিলেন। <sup>ক্লা</sup>কলাবতী বলিলেন, — "ওলোভন! একটা কথাভন!"

কল্পাবতী ষেই এই কথা বলিরাছেন, বার লোকটা উল্পাসে ছুটরা পলাইল। কল্পাবতী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৌড়িলেন। কল্পাবতী বলিতে লাগিলেন,—"ওগো! একটু দাঁড়াও! আমার একটা কথা খন! তোমার কোনও ভয় নাই!"

আর ভর নাই! করাবতী হতই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যান্, আর লোকটা ততই প্রাণপণে দৌড়িতে থাকে। করাবতী মনে করিলেন,—"লোকটা, কি দৌড়িতে পারে! বাতাদের মত যেন উড়িয়া হায়!"

কল্পাবতী তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেন না, কিন্তু দৈব ক্রমে এক টিপি মেঘ তাহার পায়ে লাগিয়া সে হোঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেলঃ। পড়িয়াও প্নরাম উঠিতে কত চেষ্টা করিল, ক্বিভ উঠিতে না উঠিতে কল্পাবতী গিয়া তাহাকে ধরিয়া কেলিলেন।

কুষাবতী তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখেন যে, তাহার গায়ে হাড নাই, মাস নাই, কিছুই নাই! দেহ তার অতি লঘু। ছইটী সেসুলি, ছারা করাবতী তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। চকুর নিক্র আনিয়া নিরীকণ করিয়া দেখিলেন যে, কেওল ছই স্বারীটী তালপাতা দিয়া তাহার শরীর নির্মিত। তালপাতের হাত, তালপাতের পা, তালপাতের নাক মুখ। সেই তালপাতের উপর জামা জোড়া পরা। তাহার শরীর দেখিয়া ক্রাবতী অতিশয় আশ্চর্য ছইলেন।

কল্পাৰতী জিজাসা করিলেন,—"তুমি কে ?"

লোকটী উত্তর করিল,—"আমি আকাশের হর্দান্ত নিপাহি। আবার কে? এখন ছাড়িয়া দাও, বাড়ী যাই। আঙুল দিয়া অমন করিয়া টিপিও না!"

 কছাবতী জিজাদা করিলেন,—"তোমার শরীর কি তালপাতা দিয়া গড়া ?"

ছুদিন্তি দিগাহি বলিলেন,—"ভালপাতা দিয়া গড়া হবে না, তো

কি দিয়া গড়া হবে? ইট পাথর চুণ স্থরকি দিয়া রেক্তার
গাথুনি করিয়া আমার শরীর গড়া হবে না কি? এত দেশ

বেড়াইলে, এত কাণ্ড করিলে, আমার তালপাতার দিপাহির নাম
কথনও ভননি? এই বিখ-ব্রহ্মাণ্ডে আমাকে কে না জানে?
বীর-পুরুষ দেখিলেই লোকে আমার দহিত উপমা দেয়। এখন
ছাড়িয়া দাও, বাড়ী যাই। ভাল এক মূল-শিকড় কাটাকাটি
হইয়াছে বটে!"

ক ক্ষাৰতী প্ৰথম ব্ৰিলেন যে, ছেলে বেলা তিনি যে সেই তাল-পাতার সিপাহির কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার বাস আকাশে, পৃথিবীতে নয়। আর সেই ই আকাশের হুদান্ত সিপাহি।

কয়াবতা বলিঃলন,—"দেব ছ্র্দান্ত সিপাই! তোমাকে আমার একটী কাজ করিতে হইবে। তা না করিলে তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না। এখান হইতে নক্ষত্র এক বোঝা আমি তুলিয়া লইয়া যাইব। কিছু দ্র মোটটী ভোমাকে লইয়া ঘাইতে হইবে।" দিপাহি আর করেন কি? ইকাজেই সন্মত হইতে হইগ। কলাবতীর আঁচলে আরু কতটা নক্ষতা ধরিবে? তাই কলাবতী ভাবিতে লীগিলেন,—"কি দিলা নক্ষত্তাল বাধিলা লই?"

দিণাহি বলিলেন,—"অত আর ভাবনা-চিন্তা কেন? চল আমর। আকাশ-বৃড়ীর কাছে যাই। চরকা কাটিয়া সে কত কাপড় করিয়াছে! তাহার কাছ হইতে একথানি গামছা চাহিয়া লই।"

ক্ষাবতী ও দিপাহি আকাশ বৃড়ীর নিকট পিয়া একধানি গামছা চাহিলেন। অনেক বকিয়া-ঝকিয়া আকাশ-বৃড়ী একথানি, গামছা দিলেন। তথন ক্ষাবতী আকাশের মাঠে নক্ষত্র তৃলিতে লাগিলেন। বাছিয়া বাছিয়া, ফুটও কুটন্ত, আব কুঁড়ি আধ-ফুটন্ত, নানাবর্ণের নক্ষত্র তৃলিলেন। সেই গুলি গামছায় বাঁধিয়া, মোটটী দিপাহির মাথায় দিলেন।

দিপাহি ভাবিলেন,—"এতকাল আকাশে চাকরি করিলান, কিন্তু মুটেগিরি কথনও করিতে হয় নাই। ভাগাক্রমে আকাশের লোক দব আজ বারে থিল দিয়া বিদিয়া আছে। কেহ যদি আমার এ হর্দশা দেখিত, তাহা হইলে আজ আমি অপমানে মুরুমেশ্মরিয়া৻্যাইতাম।"

মোটটা মীথার করিয়া, দিপাহি আগে আগে ঘাইতে লাগিলেন। কিছু
ক্ষণ পরে থোকোণের বাজার নিকট আদিয়া ছই জনে উপস্থিত
হইলেন। দিপাহির মাথা হইতে নক্ষত্রের বোঝাটা লইয়া তথন
কক্ষাবতী বলিলেন,—"এথন ভুমি ঘাইতে পার, তোমাকে আর

জামার প্ররোজন নাই।" এই কথা বি ভিতর হইতে বাছিয়া এমনি ছুট মারিলেন যে, মুহুর্তের মধ্যে অমুনিকা লইয়া, তাহার উদর বতী ভাবিলেন,—"তালপাতার নিপানি প্রমায় টুকু বাহির করিতে বেগে ছুটিতে পারে।" ব্যতিটী লইয়া কজাবতী খোকোর বিলিলেন,—"একি হইল পথাকোশের পিঠে চড়িয়া আকুনা। এ যৎসামান্ত প্রমায়-টুকু অবতরৰ করিতে লাগিলেন। কোনও ফল হইবে নাং"

্বয় । চে ১ ২২ লেন, মশা হতাশ হইলেন, ব্যাঙের এল পড়িতে লাগিল, কুজাবতী নীরবে বসিলা রহিলেন। বি অবস্থিত নাকেশ্বরী ও তাহার মাদী পরিতোধ, লাভ

যাহা হউক, সেই যৎসামান্ত পরমায় টুকুই লইরা থব্ব থেতুর
ক নাশ দিরা দিলেন। থেতু চমকিত হইরা উঠিরা বসিলেন।
ক থেতু বলিলেন,—"কি অঘোর নিদ্রার আমি অভিভূত হইরাকাম ! কফাব্তি! তুমি আমাকে জাগাইতে পার নাই ? দেথ
দিথি, কত বেলা হইরা গিরাছে ?"

কদ্ধাবতী বলিলেন,—"সাধ্য থাকিলে আর জাগাইতা্র না ?" .
থেতু তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,
কল্পাবতীর চকুদিয়া জল পড়িতেছে। থর্ক্র, মশা ও বাাঙ বিষঞ্ বদনে বৃদিয়া আছেন।

থেতু জিজানা করিলেন,—"কলাবতি! তুমি কাঁদিতেছ কেন? আর এঁরা কারা?"

## क्कांवजी कांन डेखन कतिरान मा।

থেতু একটু চিন্তা করিয়া পুনরার বলিলেন,—"আমার সকল কথা এখন মনে পড়িতেছে। আমার মাধার শিকড় ছিল না বলিয়া, আমাকে নাকেখরী খাইরাছিল। করাবিত। তুমি বৃদ্ধি ইইাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে প্রস্থ করিয়াছ? তবে আর কারা কেন? আমি তো এখন ভাল আছি। কেবল আমার মাধা অর অর বাধা করিতেছে। আমি আর একবার তই। করাবিত। তুমি আমার মাধাটী একটু টিপিয়া দাও। আমার মাধা বড় বেদনা করিতেছে। আমুহু বেদনা করিতেছে। প্রাণ বৃদ্ধি আমার বাহির হয়! ওগো! তোমরা সকলে আমার করাবিতীকে দেখিও। আমার করাবিতীকে তার মা'র কাছে দিয়া আসিও। হা ঈশর।"

থেতুর মৃত্যু হই*ল* !

বাড় হেঁট করিয়া সকলে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কাহার্ঞু মুখে বাক্য নাই। সকলের চকু দিয়া জল-ধারা পড়িতে লাগিল। কেবল কলাবতী স্থির ধীর প্রশাস্ত !

আনেক ক্ৰী পরে থকার বলিলেন,— "এই বার সব ক্রাইল। আমাদের সম্পর পরিশ্রম বিফল হইল। এখন আর কোনও উপার নাই। তালগাছ হইতে পড়িবার সময় পরমায়ুর অধিকাংশ ভাগ বাতাসে উড়িয়া গিরাছিল, কেবল অতি যংসামায়ু ভাগ পিশীলিকাতে থাইয়াছিল। সে প্রমায়ু-টুকুতে মনুষ্য আর কভক্ষণ বাঁচিতে পারে ? "

এই কথা বলিয়া থর্কার কাঁদিতে লাগিলেন, মশা কাঁদিলেন, ব্যাঙ কমাল দিয়া চকু মুছিতে লাগিলেন, বাছিরে হাতী ভঁড় দিয়া ধূলা উড়াইতে লাগিলেন। কেবল কন্ধাবতী নীরব, কন্ধা-ব্যতীর কালা নাই।

ঁ জ্ববেশ্বে মুশা বলিলেন,—"মা, উঠ। বিলাপে আর কোনও ফল নাই। তোমার পতির এক্ষণে আমরা ধ্থাবিধি সংকার করি। তাহার পর ভূমি আমার সহিত রক্তবতীর নিকট বাইবে। রক্তবতীকে দেখিলে ভোমার মন অনেক শাস্ত হইবে।"

মশা, থর্কুর ও ব্যাঙ কলাবতীকে আনেক বুঝাইতে লাগিলেন।
থর্কুর বলিলেন,—"সংসার অনিতা। জীবনের কিছুই ছিরতা
নাই। কথন্কে আছে, কথন্কে নাই। উঠ, মা, উঠ।
তোমার পতির ঘথাবিধি সংকার হইলে, কিছুদিন তুমি রক্তবতীর নিকটে গিয়া থাক। তাহার পর তোমার মা'র নিকট আমি
গিয়া রাখিয়া আসিব।"

কলবিতী তলিলেন,—"মহাশরগণ! আপনারা আমার অনেক উপকার করিলেন। আমার জন্ম আপনারা বহুতর পরিশ্রম করিলেন। আপনাদিগের পরিশ্রম যে সফল হইল ঝা, সে কেবল আমার অদৃষ্টের দোষ। ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করিবেন। আপনারা ধ্বন এত পরিশ্রম করিলেন, ত্বন এক্ষণে আমার আর একটা যংসামান্ত উপকার করুন। সেইটা করিয়া আপনারা শ্ব গৃহে প্রত্যাগ্রমন করুন। পতিপদে আমি আমার প্রাণ সমর্পন করিয়াছি। এই যে আমার শরীর দেখিতেছেন, এ প্রাণ- হীন জড় দেহ। এক্ষণে আমি পতিদেহের সহিত আমার এই জড়-দেহ ভক্ষ করিব। সে নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, আপ-নারা সেই সমত্ত উপকরণের আয়োজন করিয়া দিন্।"

মশা বলিলেন,—"ছি মা! ও কথা কি মুথে আনিতে আছে ? পতিহার। হইয়া শত শত সতী এ পৃথিবীতে জীবিত থাকে। ব্ৰহ্মচৰ্য্য অবলম্বন করিয়া প্রোপকারে জীবন অতিবাহিত করে।"

স্বৰ্ধুর ও ব্যাঙ সকলেই ক্ষাবতীকে সেইরূপ নানা প্রকারে ব্রাইতে লাগিলেন।

নাকেশ্বরী বলিল,—"মাসি !"

মাসী বলিল,—"উ'!"

নাকেখরী বলিল,—"মারুষটাকে সংকার করিবে যে! তাহা হইলে আর আমরা কি ছাই ধাইব ?"

भागी विनन,—"हैं!"

নাকেশ্বরী বলিল,—"এই ছুঁড়ীর জন্তই যত বিপত্তি। এখন ছুঁড়ীও শতে মরে, এদ তাই করি।"

এই কথা বলিয়া নাকেখরী, থর্কুর প্রভৃতির নিকট আসিয়া আবিভূতি হইলে।

নাকেশ্বরী বঁলিল,—"তোমরা কি প্রামর্শ করিতেছ ? কলাবভাঁকে দেশে লইয়া যাইবে ? লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু এ ধর্ম-ভূমি ভারতভূমির নিম্ম ভোমরা জান না। লোকের এথানে ধর্মগত প্রাণ। শোকেই হউক আর ভাপেই হউক, সহসা যদি কেছ মুখে একবার বিলিয়া ফেলে যে, 'আমি পতির সঙ্গে বাইব,' তাহা হইলে তাহাকে বাইতেই হইবে,
সতী হইতেই হইবে। না হইলে পতিকুল, পিতৃকুল, মাছুকুল,
সকল কুল ঘোর কলকে কলন্ধিত হইবে। পিতা, মাতা, লাতা
আত্মীরবর্ণের মস্তক অবনত হইবে। সে কলন্ধিনী একেবারেই
পতিত হইবে। তাহার সহিত যিনি আচার বাবহারক করিবেন,
তিনিও পতিত হইবেন। তাই বলিতেছি, তোমরা ইহাঁকে ঘরে
লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু শুন
মশা মহাশর! শুন থর্জার মহারাজ! আমি এ কথা তোমাদিগের
আত্মীয় স্বজনকে বলিয়া দিব। তোমাদিগের আত্মীয়-স্বজনেরা
কিছু তোমাদিগের মত নান্তিক নন্। তাঁরা নিশ্চয় ইহার যথাশাস্ত্র
বিচার করিবেন। তথন দেখিব, পুত্রকভার বিবাহ দাও কোথাঁয় ?"

নাকেশবার কথা শুনিয়া মশার ভয় হইল। আজ বাদে কা'ল তাঁকে রক্তবতীর বিবাহ দিতে হইবে। পাত্র না মিলিলে তাঁকে খোর বিপদে পড়িতে হইবে। মশা তাই থর্ক্ রকে জিজ্ঞাদা করিলেন, — "সতা সক্তা কি ভারতের এই নিয়ম ?"

ধর্ব উত্তর করিলেন,—"পূর্বে এইরূপ নিয়ম ছিল, সতা। কিন্তু এক্ষণে সহমরণ উটিয়া গিয়াছে। সাহেবেরা ইহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।"

নাকেশ্বরী বলিল,—"উঠিয়া গেছে সত্য। কিন্ত আজ কাল শিক্ষিত পুরুষদিগের মত কি জান? পূর্বপ্রথা সমুদয় পুনঃপ্রচ-লিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা যথোচিত প্রয়াস পাইতেছেন। শোক-বিহ্বলা ক্রিপ্র-প্রায়া জননী-ভগিনীদিগকে জলস্ত অনলে দ্য করিবার নিষিত্ত আজ কালের শিক্ষিত পুরুষেরা নাচিয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ ধর্মের আমরা সম্পূর্ণভাবে পোষকতা করিয়া থাকি।"

পর্ক্র বনিলেন,— "আমার যাই থাকুক কপালে, আমি কল্পারজীর সহিত আচার-ব্যবহার করিব। তাহাতে আমাকে পতিত হইতে হর দেও স্থাকার। আগ্রীয়-স্বজন আমাকে পরিত্যাগ করেন কর্মন, তাহাতে আমি ভয় করিব না। তা বলিয়া, অনাথা বালিকাটী বে অসহনীয় শোকে কিপ্ত-প্রায়া হইয়া পুড়িয়া মরিবে, তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না।"

মশা বলিলেন,— "আমারও ঐ মত। ভীক কাপুক্ষের মত কার্য্য করিতে পারিব না। আমি কছাবতীকে ঘরে লইয়া বাইব।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"আমারও ঐ মত। কাপুরুষ হয়, মান্নুষেরা হউক। আমি হইব না।"

নাকেশ্বরী বলিল,— "ধর্মের ডোমরা কিছুই জান না। ঘোর অধর্মে "যে ডোমরা পতিত হইবে, সে জ্ঞান তেইমাইদের নাই। ইনি যদি সতী না হন, তাহা হইলে ইহাকে প্রাজাপত্য প্রায়শিত করিতে হইবে । তব্ও ইনি ঘরে যাইতে পাইবেন না। মুর্দাফর শ ইহাকে লইরা থাইবে, মুর্দাফরাশের রমণী হইয়া ইহাকে চিরকাল থাকিতে হইবে।"

কলাবতী বলিলেন,—"এই কথা লইরা আপনারা র্থা তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন। আমি নিশ্চয় সতী হইব; আমি কাহারও কথা শুনিব না। আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ ক্রিব। বাঁচিয়া থাকিতে আর জাণনারা আমাকে অন্তরোধ করিবেন না, বেহৈতু আপনাদিগের কথা আমি রক্ষা করিতে পারিব না। একণে
আমার প্রার্থনা এই যে, সভী হইতে যাহা কিছু আবহাক, সেই
সম্দর ক্রেয়র আরোজন করিয়া দিন্। আমার আর একটী, কথা
আছে। আমাদিগের গ্রামের নিকট যে ঘাট আছে, সেইখানে
আমাদিগকে লইয়া চলুন। যে স্থানে আমার খাভড়া-ঠাকুরাণীর
চিতা হইয়াছিল, সেই স্থানে চিতা করিয়া আমি আমার পতির
সলে পুড়িয়া মরিব।"

কলাবতীর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, অতি হঃথের সহিত, অগত্যা এ কার্য্যে সকলকে সম্মত হইতে হইল।

মশা বলিলেন,—"কন্ধাবতি! যদি তুমি নিতান্তই এই ছন্ধ কার্য্য করিবে, তবে আমি আমার বাটীতে সংবাদ দিই। আমার দ্বীগণ ও রক্তবতী আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন।"

থর্ক্র বলিলেন,— "আমিও তবে আমার স্ত্রীকে সংবাদ দিই।
আমার অধ্যক্ষ-স্থজনকে সঙ্গে লইয়া তিনিও আস্থান। সহ্মরণের
উপকরণ আনম্যন করুন, ও নাপিত, পুরোহিত, ঢাকি-ঢুলির নিকট
সংবাদ পাঠাইয়া দিন।"

ৰ্যাঙ বলিলেন,—"আমিও আমার আত্মীয় বজনের নিকট সমাচার পাঠাই।"

বাহিরে হাতী বলিলেন,—"আমিও আমার জ্ঞাতি-বন্ধ্রিগকে ডাকিতে পাঠাই।"

नांक्यती विनन, - "मानि! छत्व आमता आत वांकि शांकि

1.68

কেন ? তুমি তোমার ঝুড়িতে গিয়া চড়। পৃথিবীর যত ভ্তিনী-প্রেতিনীদিগকে সহমরণ দেখিবার জক্ত নিমন্ত্রণ কর। আজ কাল সহমরণ কিছু আর প্রতিদিন হয় না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, সকল ভ্তিনী-প্রেতিনীই সহমরণ দেখিয়া প্রম পরিতোষ উপভোগ করিবে।"

কলাবতী যে স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, সেই স্থানে চিতা স্থসজ্জিত হইল।

এই সময় রক্তবতী ও রক্তবতীর মাতাগণ সেই শুন্ াটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহমরণের সমূলয় উপকরণ নাপিত পুরোহিত, ঢাকি ঢুলি সঙ্গে করিয়া, থর্কারের সপ্থ গরিমিত ব্রী, ও তাঁহার আগ্রীয়-স্বজন, আপন আশান বা বালিকাগণকে লইয়া সেই থানে আসিলেন। বাাঙ ও হ আগ্রীয়বর্গত শুনাসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাদিক্ হ এ অসংখ্য ভৃতিনী-শ্রেতিনীগণও আগমন করিল। সেই শুনান-মাটে সে রাত্রিতে, মহুষ্য ও ভৃত ভৃতিনী ভিন্ন, অপরাপর নানা প্রকার জীবজন্তর সমাগম হইল। সে রাত্রিতে কুস্কুম্ঘানির শুনান-ঘাট জনাকীণ হইয়া পড়িল।

রক্তবতী কন্ধাবতীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে

२५०

রক্তবতী বলিলেন,—"পচাজল! তুমি কোথায় যাও? আমাকে <sup>সৈ</sup> ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে**?** আমি কথনই তোমাকে যাইতে দিব না।"

কর্মাবতী বলিলেন,—"পচালল! তুমি কাঁদিও না। সতী ইইয়া পতি-সঙ্গে আমি অর্গে চলিলাম। সে কার্য্যে তুমি আমাকে বাধা দিও না। কি করিব, পচালল! মন্দ অদৃষ্ট করিয়া এ পৃথিবীতে অ্থা হইল না। পতির সহিত এখন অর্গে ঘাই। আশীর্মাদ করি, রাজপুত্র মশা তোমার বর হউক। পতি লইয়া তুমি স্থাব্য বরকরা কর। আমার মত হতভাগিনী যেন শত্রুও নাহয়।"

এই বলিয়া ক্ষাবতী, মশা-কলাকে নক্ষত্রের পুঁটুলিটা বাহির করিয়া দিলেন। ক্ষাবতী বলিলেন,—"ভাই পচাজল! এই নক্ষত্র-গুলি দিয়া তিন ছড়া মালা গাঁথ। এক ছড়া ত্মি লও, আর ছই ছড়া আমার জল রাথ, আমার প্রয়োজন আছে।"

সকলৈ তুথুন থেতৃকে চিতার উপর রাখিলেন। প্রেত-পিণ্ডাদি
মথাবিধি প্রদন্ত হইল। নাপিত আসিয়া কলাবতীর নথ গুলি
কাটিয়া দিল। তাহার পর কলাবতী শরীর হইতে সুমুদ্ধ আললার
গুলি খুলিয়া ফেলিলেন। হাতের চুড়ি গুলি ভাতিয়া ফেলিলেন।
সেই ভালা চুড়ি গুলি লোকে হুড়াহুড়ি কাড়া-কাড়ি করিয়া
কুড়াইতে লাগিল। কেননা, কাহাকেও ভূত-প্রেতিনীতে পাইলে,
এই চুড়ি রোগীর গলায় পরাইয়া দিলে, ভূত-প্রেতিনী ছাড়িয়া যায়!

ক্ষাবতী হাতের নো খুলিয়া স্নান করিয়া আমিলেন। থর্ক, র

levo

পত্নী তথন তাঁহাকে রক্তবর্ণের চেলির কাপড় পরাইয়া দিলেন। রাঙা-হতা দিয়া হাতে আলতা বাধিয়া দিলেন। চুলের উপর ধরে ধরে চিক্লি সাজাইয়া দিলেন। কশাল জুড়িয়া সিন্দ্র চালিয়া দিলেন।

এইরপ বেশ ভ্যা হইলে, করাবতী আচমন করিয়া, তিনী জল কুশ হতে পূর্বমূথে বনিলেন। প্রোহিত তাঁহাকে মন্ত্র পড়াইয়া এইরপ সভর করাইলেন;—

"অন্ত ভাজ মাদে, কৃষ্ণপক্ষে, তৃতীয়া তিথিতে তরহান্ত গোতের আমি শ্রীমতী কল্পাবতী দেবী,—বিশিষ্টকে লইরা অক্ষরতী বেরপ স্বর্গে মহামান্ত হইয়াছিলেন,—আমিও যেন সেইরপ, মান্ত্রের শরীরে যত লোম আছে, তত বংসর স্বর্গে পতিকে লইরা স্থাথ থাকিছে পারি। আমার মাতা পিতৃ, ও শুশুর কুল যেন পবিত্র হয়। যতদিন চতুর্পশৃ ইন্দ্রিয়ের অধিকার থাকিবে, ততকাল পর্যান্ত যেন অপ্ররাগণ, আমাদিগের তাব করিতে থাকে। পতির সক্ষে যেন অপ্ররাগণ, আমাদিগের তাব করিতে থাকে। পতির সক্ষে যেন অপ্রগণ, আমাদিগের তাব করিতে থাকে। পতির সক্ষে বেন অ্বর্থ থাকি। ব্রহ্মহত্যা, মিত্রহত্যা ও কুত্রীতা জন্ত যদি পতির পাপ হইরা থাকে, আমার স্বামী বেন সেপাপ হইতে মৃক্ত ইন। এই সকল কামনা করিয়া আমি পতির অলম্ভ চিতাগ আরোহণ করিতিছ। তা

এইরপে পুরোহিত কল্পাবতীকে সলল করাইলেন। তাহার পর
প্র্যার্থ দিরা দিক্পাবগণকে দাক্ষী করিলেন। সে মল্লের অর্থ এই ;—
"অই-লোক-পাল, আদিতা, চক্র, বায়, অন্ধি, আকাশ, ভ্নি,
অল, হালম্ভিত অন্তর্যামী পুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধা, ধর্ম,

তোমরা সকলে সাক্ষী থাক, আমি জ্বলস্ত চিতারোহণ করিয়া স্বামীর জন্তুগমন করিতেছি।"

লোকপালদিগকে সাক্ষী মানা হইলে, কলাবজী আঁচলে এই, ধণ্ডের পরিবর্জে বাতাদা, ও কড়ি লইনা, দাত বার চিতাকে প্রদক্ষিক করিতে লাগিলেন। বালকবালিকাগণ হড়াহড়ি করিয়া এই কড়ি কুড়াইতে লাগিল। কেননা, এই এই বিছানায় রাখিলে ছারপোকা হয় না।

উপস্থিত রমণীদিগের মধ্যে একজন দতীর নিকট হইতে তাঁহার কপালের একটু সিন্দুর চাহিয়া লইলেন। সেই রমণীর পুত্রবধ্ নিতান্ত শিশু, এখনও পতিভক্তি তাহার মনে উদর হয় নাই। তাহার কপালে এই সিন্দুর পরাইয়া দিলে সে অবিলম্বে পতি-পরায়ণা হইবে।

চিত। প্রদক্ষিণ করা হইলে, পুরোহিত কলাবতীকে ঋ<sup>নী</sup>
পৃড়াইলেন। শেষে কলাবতী, রক্তবতীর নিকট হইতে নক্ষ্যের
মালা ছই ছড়া চাহিয়া লইলেন। চিতার উপর আরোহণ করি
এক ছড়া মালা থেতুর গলায় দিলেন, এক ছড়া মালা আপনি
পরিলেন। তাহার পর, চিতার উপর, স্বামীর বাদপার্যে শ্রন
করিলেন।

গাছের কাঁচা ছাল দিয়া, সকলে তাঁহাকে সেই চিতার সহিত্ত বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর চিতার চারিদিকে সকলে আগুন দিয়া দিলেন। আগুন দিয়া, বড় বড় কঞ্চির বোঝা, বড় বড় শরের বোঝা, বড় বড় পাকাটির বোঝা, চারিদিক হইতে সকলে ঝুপ ঝাপ

## কঙ্কাবতী।

করিয়া চিতার উপর ফেলিতে লাগিলেন। বাল্যকরদিগের ঢাক্র-ঢোলের কোলাহলে সকলের কর্ণে তালি লাগিল। চিতা ধূ ধূ করিরা জলিরা উঠিল। আকাশ-প্রমাণ হইরা অমিশিথা উঠিল।

কল্পাবতী অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন! অতি স্থানিদ্রা! অতি শাস্তি-দায়িনী-নিদ্রা!!



## পরিশেষ।

অতি হথ-নিজা! অতি শান্তি-দায়িনী নিজা!

বৈদ্য বলিলেন,—"এই যে নিজাটা দেখিতেছেন, ইহা স্থানিস্তা। বিকারের বোর নহে। বিকার কাটিয়া গিয়াছে। নাড়ি পরিফার হই-য়াছে। একণে বাড়ীতে যেন শক হয় না। নিজাটা যেন ভঙ্গ হয় না।

বৈদ্য প্রস্থান করিলেন। অঘোর অচৈত্ত হইয়া রোগী নিজা যাইতে লাগিলেন। বাড়ীতে সকলেই চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিলেন। বাড়ীতে পিণীলিকার পদশক্ষী পর্যান্ত নাই।

মাতা কাছে বসিয়া রহিলেন। এক এক বার কেবল কভার নাসিকার নিকট হাত রাধিয়া দেখিতে লাগিলেন, রীতিমত নিখাস-প্রখাস বহিতেছে কি না?

্, আহার-নিজা পরিত্যাগ করিয়া, মা আজ বাইশ দিন কন্তার নিকট এইরকেশ বিদিয়া আছেন। প্রাণসম কন্তাকে লইয়া যমের সহিত তুমূল যুদ্ধ করিতেছেন। প্রবল বিকারের উত্তেজনার কুন্তা যথন উঠিয়া বসেন, মা তথন আতে আতে পুনরায় ক্রেইাকে শরন করান। বিকারের প্রলাপে কন্তা যথন চীৎকার করিয়া উঠেন, মা তথন তাঁহাকে চুপ করিতে বলেন। স্থাময় মার বাক্য শুনিয়া বিকারের আগতন্ত কিছু কণের নিমিত নির্কাণ হয়।

কক্সা নিদ্রিত। চকু মুদ্রিত করিয়া আছেন। বছদিন অনাহারে, প্রবল ছরস্ত জ্বে, বোরতর বিকারে, দেহ এখন তাঁর শীর্ণ, মুখ এখন মলিন। তবুও তাঁর মধুর রূপ দেখিলে সংস্টি জনর বলিয়া প্রতীত হয়। অনিমিষ নয়নে মা সেই অপূর্ব রূপর অবলোকন করিতেছেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা হইল। তব্ও রোগীর নিজা ভক্ হইল না। মা কাছে বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে ভগিনী আসিয়ামার কাছে বসিলেন।

রোগীর ওঠছর একবার ঈবৎ নড়িল। অপরিফুট স্বরে কি হলিলেন। শুনিবার নিমিত্ত ভগিনী মৃতক অবনত করিলেন। শুনিতে পাইলেন না, বুঝিতে পারিলেন না।

আবার ওঠ নড়িল, রোগী আবার কি বলিলেন। মা এইবার সে কথা ব্রিতে পারিলেন।

়মা বলিলেন,—্"থেজু থেজু করিয়াই বাছা আমার সারা হই-লেন। আলি কয় দিন মূধে কেবল ঐ নাম। এখন যদি চারি হাভ এক করিতে পারি, ভবেই মনের কালি বায়।"

্রমার স্থাধুর কঠ-স্বর কভার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। সম্পূর্ণ-ক্লপে জাগরিত হইয়া, ধীরে ধীরে তিনি চক্ষ্ উন্মীলন করিলেন। বিশ্বিত-বদক্ষ্ণেচারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

় মা বলিলেন,—"বিকার সম্পূর্ণরপ এখনও কাঁটে নাই। তুদ্তে এখনও স্বৃষ্টি হয় নাই। আজ উনিশ দিন মা আমার কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই।"

ভগ্নী বিজ্ঞানা করিলেন, – "ক্কাবতি! তুমি আমাকে চিনিতে পার ?" ক ভাবতী অতি মৃত্ত্বরে উত্তর করিলেন,—"পারি। তুমি বড় দিদি।"

ভগ্নী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি কে বল দেখি ?" কল্লাবজী বলিলেন,—"মান"

তহু রায় খরের ভিতর আনিলেন। তহু রায় ভিজ্ঞানা করিলেন,

—"কন্কাবতি! আৰু কেমন আছ মা ?"

कक्षांत्रजी विनितन,—"जान आहि, वाता।"

তহুবায় একটু কাছে বৃদিলেন। স্নেহের সহিত ক্সার গায়ে। মাথায় একটু হাত বুলাইলেন। ভারার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন্।

কয়াবতী ভাবিলেন,—"মা, ভন্নী, পিতা, সকলেই দেখিতেছি
আমার দহিত স্বর্গে আদিয়াছেন। পৃথিবীতে পিতার স্নেহ কথনও
পাই নাই। আজ স্বর্গে আদিয়া পাইলাম। পৃথিবীতে আমাদের যেরপ বাড়ী, আমার যেরপ ঘর ছিল, স্বর্গেও দেখিতেছি
দেইরপ। কিন্তু বাহার সহিত সহমরণ ঘাইলাম, তিনি কোথায় ?"

জনেককণ ক্ষাবতী তাঁর প্রতীকা করিরা রহিলেন। তিনি আদিলেন না।

. অবশেষে কলাবতী মাকে জিজ্ঞাদা করিলেন,— শুনা, তিনি কোথায় ?"

মা জিজাদা করিলেন,—"তিনি কে ?"

কৃষাবতী বলিলেন,—"দেই ঘিনি বাঘ হইগাছিলেন।"

মা বলিলেন,—"এখনও খোর বিকার রহিগাছে, এখনও প্রনাণ
রহিগাছে।"

ম'ার কথা শুনিরা কছাবতী চিন্তার নিময় ক্রীনে। শরীর ভাঁহার নিতান্ত হর্পন, তাহা তিনি বুঝিতে পান্তন। আর আর করিয়া তাঁহার পূর্ব কথা সব সরণ-পথে আনিজে শারিব।

ু কন্ধাৰতী জিজাদা করিলেন,—"মা! আমার কি অতিশন্ন পীড়া হইরাছিল !"

মাবলিলেন,— "হাঁবাছা! আজে বাইশ দিন তুমি শব্যাগত। ভোমার কিছুমাত জ্ঞান ছিল না। এবার যে তুমি বাঁচিবে সে জাশা ছিল না।"

ক্ষাবতী বলিলেন,—"মা! আমি আশুর্ব্য স্থপন দেখিরাছি।
স্থপনী আমার মনে এরপ গাঁখা রহিরাছে, বে প্রাকৃত ঘটনা বলিরা
আমার বিশ্বাস হৃইতেছে। এখন আমার মনে নানা কথা
আসিতেছে। তাহার ভিতর আবার কোন্টা সত্য, কোন্টা স্থপ,
ভাহা আমি স্থির করিতে পারিভেছি না। তাই মা তোমাকে
ভাটীকত কথা জিজ্ঞাসা করি। আছো মা! জনার্কন চৌধুরীর
জী বিরোগ হইরাছে সে কথা সত্য ?"

मा विनिद्धन,—"मा कथा मछ। छोटे नहेन्नाहे एक। जामारहा यक विभन !"

কলাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! বরফ লইরা কি দলাদলি হইরাছিল, নে কথা কি সত্য ?"

মা উত্তর করিলেন,— হাঁ বাছা ! দে কথাও সতা। সেই
ছখা লইমা পাড়ার লোকে থেতুর মাকে কত অপমান করিরাছিল।

ক্ষাবতী জিজাসা করিলেন,—"তিনি এখন কোথায় যা ?"
মা বলিলেন,—"তিনি আসেন এই। সমস্ত দিন এই খানেই
থাকেন। আমার চেয়েও তিনি তোমাকে ভাল বাসেন। তার
হাতে তোমাকে একবার স্থাপিয়া দিতে পারিলেই, এখন আমার
স্কল হুংখ বায়। কর্তার মত হইরাছে, সকলের মত হইরাছে, এখন
ভূমি ভাল হইলেই হয়।"

ক্ষাবতী ব্ঝিলেন যে, তবে থেতুর মা'র মৃত্যু ত্র নাই, সে' কথাটী শ্বপ্ন।

ক্ষাবতী বিজ্ঞানা করিলেন,—"এই দলাদলির পর আমার জ্বর হয়, নামা?"

শা বলিলেন,—"এই সমন্ব তোমার অব হয়। ভূমি একেবারে অজ্ঞান অটেতক্ত হইয়া পড়। তোমার বোরতর অব বিকার হয়। আজ বাইশ দিন।"

় কল্পাবতী বলিলেন,—"তাহার পর, মা, আমি নদীর ঘাটে গিল্লা এক থাঁদি চনাকার উপর চড়ি, না মা ?"

মা বলিলেন,—"বালাই! ভূমি নৌকার চড়িবে কেন মা ? সেই অবধি ভূমি শত্যাগত।"

কহাবতী বলিলেন,—"মা! কত বে কি আশ্রুষ্ঠ্য দেখিয়াছি, তাহা আর তোমার কি বলিব! সে সব কথা মনে হইলে, হাসিও পার কারাও পার। স্বলে দেখিলাম কি মা, যে গারের আলার আমি নদীর শীটে গিয়া জল মাথিতে লাগিলাম। ভাহার পর এক থানি নৌকাতে চড়িয়া নদীর মাঝখানে বাইশাম।

নৌকাথানি আমার ত্বিয়া গেল। মাছেরা আমাকে তাদের রাণী করিল। তাহার পর কিছু দিন গোরালিনী মাসীর বাড়ীতে রহিলাম। দেখান হইতে শশ্মান-ঘাটে যাইলাম। তাহার পর প্নরায় বাড়ী আসিলাম। এক বংসর পরে আমাদের বাটাতে একটা বাঘ আসিল। সেই বাঘের সহিত আমি বনে বাইলাম। তার পর অর ভ্তিনী, ব্যাঙ, মশা কত কি দেখিলাম। তার পর মা আকাশে উঠিলাম। কত কি করিলাম, কভ কি দেখিলাম। ব্রুটী যেন আমার ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। হাঁ মা! শেদ দলাদলির কি হইল ?"

মা উত্তর করিলেন,—"সে দলাদলি সব মিটিয়। শাছে।

যথন তোমার সমূহ পীড়া, যথন ত্মি অজ্ঞান অভিভূত হইমী

পড়িয়া আছ, আজ আট নয় দিনের কথা আমি বলিতেছি,

সেই সমর জনার্দন চৌধুরীর একটা পৌত্রের হঠাৎ মৃত্যু হইল।

জনার্দন চৌধুরী সেই পৌত্রটীকে অভিশর ভাল বাসিতেন। তিনি
শোকে অধীর হইমা পড়িলেন। সেই সময় গোবর্দন লিচরামণিরও শক্ষটাপন্ন পীড়া হইল। আর আমাদের বাটীতে ভো তোমাকে লালা

সমূহ বিপদ লোকান চৌধুরীর স্থমতি হইল। ভিনি রামহার ক

আনিতে পাঠীইলেন। রামহরি সপরিবারে কলিকাভা হইতে দেশে

আসিলেন। রামহরির সহিত জনার্দন চৌধুরী অনেকক্ষণ পরামর্শক
করিলেন। ভাহার পর রামহরি নিরক্ষনকে ভাকিয়া আনিলেন।

রামহরি, নিরঞ্জন, আমাদের কর্জাটী ও থেতু সকলে মিলিয়া

জনার্দন চৌধুরীর বাটীতে ঘাইলেন। আমাদিন চৌধুরী বলিলেন,—

'আমি পাগল হইয়াছিলাম বে, এই বৃদ্ধ বয়সে আমি পুনরায় 🔭 বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। নিরঞ্জনকে আমি দেশ-ত্যাগী করিয়াছি, থেতু বালক, তাহার প্রতি আমি বোরতর অত্যাচার করিয়াছি। সেই অবধি নানাদিকে আমাদের অনিষ্ঠ ঘটতৈছে। লৈকের টাকা আলুদাৎ করিয়া মাঁড়েশর কয়েদ হইয়াছে। গোবর্দ্ধন শিরোমণি পক্ষাঘাত রোগে মরণা-পন্ন হইয়া আছেন। वृक्ष वग्राम आमारक এই नाक्रण लाक পाইতে হইল। এँ व কক্সাটীরও রক্ষা পাওয়া ভার।' এই কথা বলিয়া তিনি নিরঞ্জনকে অনেক অমুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার ভূমি কিরিয়া দিলেন। নিরঞ্জন এখন আপনার বাটীতে বাস করিতেছেন। चिकृतक बानक आंगीसीम कतिया कर्नाकन क्रीधुती माचना করিলেন। আমাদের কর্তাটী আর সে শারুব নাই। একণে তাঁহার মনে স্লেহ-মারা, দরা-ধর্ম হইয়াছে। বিপদে পড়িলে লোকের এইরূপ সুমতি হয়। তোমার দাদাও এখন আর সেরুপ নাই। মাক্রে যেরপ আস্থা ভক্তি করিতে হয়, স্বপুত্রের মত তোমার দাদাও এক্ষণে আমাকে আস্থা ভক্তি করে। তোমার পীড়ার সময় তোমার দাদা অতিশয় কাতর হইরাছিল। তুষি ভাল<sup>\*</sup> ২ইলে ধেতুর সহিত তোমার বিবাহ হইবে। এবার আর একথার অন্তথা হইবে না। তোমার পীড়ার সময় থেতু, থেতুর মা, রামহরি, দীতা প্রভৃতি সকলেই প্রাণ-পণে পরিশ্রম করিয়াছেন। এক্ষণে সকল কথা শুনিলে, এখন আরু অধিক কথা কহিয়া কাজ নাই। এখনও তুমি অতিশয় হুর্বল। পুনরায় অসুথ হইতে পারে।"

ক্ষাবতী অনেক দিন ছর্ম্বল রহিলেন। স্থাল ইইরা সারিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব ইইল। নীতা তাঁহার নিকট আসিয়া সর্মান্ত বিলভেন। স্থানকথা তিনি সীতার নিকট সমুদ্য গর করিলেন। সীতা মাকে বলিলেন বৌ দিদি খেতুকে বলিলেন। এইরূপে ক্ষাবতীর আন্তর্যা স্থানকথা স্থানকথা স্থানকথা ক্ষাবতীর উপর সীতার বড় অভিমান ইইল।

সীতা বলিলেন,—"সমূদর নক্ষত্র গুলি, তুমি নিজে পরিলে, আর আপনার পচাজলকে দিলে। আমার জ্ঞা একটীও রাখিলে না। আমাকে তুমি ভাল বাস না, তুমি তোমার পচাজলকে ভাল বাস। আমি তোমার সহিত কথা কহিব না ।"

কন্ধাব্তী সম্পূৰ্ণকপে আরোগ্য লাভ করিলেন। পূর্বের তার্ক্রশ পুনরার সবল হইলেন। পীড়া হইতে উঠিয়া ভিনি থেতুর সমূথে একটু আংটু বাহির হইতেন। একদিন থেতু কল্পাবতীদের বাটাতে গিয়া-ছিলেন। সেই খানে একটা মশা উড়িতেছিল। থেতু সেই মশা-টাকে ধরিয়া কল্পাবতীকে জিজাসা করিলেন,—"দেথ দেখি, বক্ষাবতি! এই মশাটা তো তোমার 'পচাজল' নয় ? আহা! রক্তবতী আজ্ব অনেক দিন তাহার পচাজলকে দেখিতে পায় নাই। তাহার মন কেমন করিতেছে। তাই সে হয় তো তোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছে।"

লজ্জায় কল্পাবতী গিয়া ঘরে লুকাইলেন। সেই অবধি আর খেতুর সম্মুধে বাহির ছইতেন না।

নিরঞ্জন এক দিন থেডুকে বনিলেন,—"থেডু! কল্পাবতীর অভুও স্থা-কথা আমি ভনিয়াছি। কি আশ্বাস্থায়! কিল্ক

हे (मथ. शंकि. ক্ৰবল কতকগুলি ब्रीत रिमर्ग अह পরি যে ইহার কা <del>বিভা</del>র ছারা ইহার স্বাদ আমরা দেখিতে পাই না, যা আমরা অমুভব করিতে পারি। কিন্তু 🖫 जामात्मत्र हेलिएत्रत् ? जामात्मत् हकू, कर्ग, প্রভৃতি এখন যে ভাবে গঠিত, সেই ভা অহুভব করি। যদি আমাদের ইক্রিয় সমু हरें ज. जाहा हहे ला शुथिती छ ममछ भार्य आ করিত। এই পুস্তকের পত্রগুলি এখন ভ্রু ও কু যদি পাণ্ডু রোগে আক্রান্ত হইয়া, কিঞ্চিৎমাত্র 🤏 পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে এই পুস্তক খানিই **চক্ষে পীতবর্ণ দেখাইবে। তাই দেখ, প্রথম** । দেখিতে পাই না, কতকগুলি গুণ কেবল অমুভব ব ক্ষাবতী অনেক দিন ছর্বল রহিলেন। ভাল হইরুর ইঞ্জিয়ের উহার অনেক বিলম্ব হইল। সীতা তাঁহার নিকট আসি প্রকৃত তার্বসিতেন। স্বপ্র কথা তিনি সীতার নিকট সমুদর গল্প করিলেয়ার আমার মাকে বলিলেন বৌ দিদি থেতুকে বলিলেন। এইরূপে ব। সে ভ্রু আশ্রেষ্ঠা স্বপ্র-কথা পাড়ার স্ত্রী পুরুষ সকলেই শুনিলেন। দর বাত্রখন আদ্যোপাস্ত শুনিয়া ক্ছাবতীর উপর সীতার বড় অভিমান গ্রালাভি-ছেলে

সীতা বলিলেন,— সমুদর নক্ষত্র গুলি, তুমি নিস্তেএসৰ কথার আর আপনার পচাজলকে দিলে। আমার জন্ম এ: না। আমাকে তুমি ভাল বাস না, তুমি তোমার পচালের স্ত্রী, থেতুর

আমি তোমার সহিত কথা কহিব না । ত ত ভি উত্তম করিয়া

কন্ধাৰ্তী সম্পূৰ্কপে আরোগ্য লাভ ক<sup>থকে</sup> পুনরান্ন সবল হইলেন। পীড়া হইভে উ<sup>হিড়ে</sup>লন, ডা জানেন? থেড় আংটু বাহির হইতেন। এক্<sup>চিড্না</sup> সম্ভব

ছিলেন। সেই থানে <sup>াতীবিগের ম</sup>ন, তা ভনিয়াছেন? কমলের টীকে ধরিয়া কল্কাবতী<sup>ে মশাদিগের</sup> বর্থ' থায়! ওলে; <sup>ত</sup>ওঁ সীতার এই মশাটী<sup>\*</sup>তো তোমার <sup>বেমন</sup> র ছিঁড়িয়া দে!''

অনেক'দিন তাহার পচা্ট করিয়াছোহার পর থেতুর অনেক টাকা করিতেছে। তাই সেংইবে। 'রকলা করিতে লীগিলেন। ৫০০ুখু;

লজ্জায় ক্ষাবতী চনটা কি লৈ। তমু রায় তাহাদিগের সহিত খেতুর সমূথে বাহির বিলিলেন। পাড়ার বাদক-বাদিকারা তাঁর নিরঞ্জন এক ব্রয়াছিলাম গাদের ঠাকুর-মার সহিত তমুবার হাত অস্তুত স্বপ্ন-কথা দিখিয়া তেন।

